

# দেববাণী

## স্থামী বিবেকানন্দ



ষ্ঠ সংস্করণ

প্রকাশক—বামী আদ্মবোধানন্দ উল্লোধন কার্য্যালর ১, উল্লোধন লেন, বাগবাজার কলিকাত।

## COPYRIGHTED BY The President, Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah.

2000

প্রিন্টার—
জ্ঞীনগেল্রানাপ হাজরা
বোস প্রেস

ত•. ব্রজনাথ মিত্র লেন, ক্

#### <u>নিবেদন</u>

১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দে স্থামী বিবেকানৰ আমেরিকার ক্রমাগত বক্ততার পর বক্ততা-দানে রান্ত হইবা ক্রেক সপ্তাহের ক্রম্ভ নিউইরর্ক হইতে কিয়ন্ত্র রবর্তী সহস্বীপোছান ( Thousand Island Park ) নামক স্থানে নির্জ্জনবাস করেন। করেকজন আমেরিকাবাসী তাঁহার উপদেশে এডদ্ব আরুষ্ট ইইরাছিলেন যে, তাঁহারা ঐ স্থযোগে সদাসর্বদা তাঁহার নিকট বাস করিয়া বিশেবভাবে, সার্থনভজন শিক্ষা করিতে আরস্ত করেন। স্থামীজি তথার প্রতিদিন প্রাতে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার কিছু কিছু তাঁহার জনৈক শিল্পা নিশিবন্ধ করিয়া রাথিয়াছিলেন। সেইগুলি একআ সংগৃহীত ইইয়া ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মান্তাজ রামক্রক্ষ মঠ হইতে 'Inspired Talks' নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান পৃস্তকথানি উহারই বন্ধান্তবাদ।

ইতি অমুবাদকশু



### আমেরিকায় স্বামীজি



১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এক তরুণবয়স্ক হিন্দু সন্মাসী ভ্যাস্কু-ভাবে পদার্পণ করিলেন। তিনি চিকাগোর ধর্ম-মহাসভার যোগদান कतिवात क्रम याजा कतिशाहित्यन, किन्न त्यान मर्सक्रमशति हिछ ধর্মসংঘের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে নছে। কেই তাঁহাকে চিনিত না, এবং তাঁহার নিজের সাংসারিক জ্ঞানও অল ছিল: তথাপি মাদ্রাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাঁহাকেই এই মহৎ কার্য্যের জন্ম মনোনীত করিয়াছিল: কারণ, ভাহাদের প্রব বিশ্বাস ছিল বে, অন্ত যে কোন ব্যক্তি অপৈক্ষা তিনিই ভারতের প্রাচীন ধর্মের যোগাতর প্রতিনিধি হইতে পারিবেন এবং এই বিশ্বাদের বশ্বতী হইমা তাহারা দারে দারে ভিক্ষা করিমা তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল। এই অর্থ এবং চুই একজন দেশীয় নরপতি যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহাই সম্বল করিয়া তরুণ সন্মাসী-তদানীস্তন অপরিচিত স্বামী বিবেকানল—এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এরূপ একটি মহান্ উদ্দেশ্ত লইয়া যাত্রা করিতে তাঁহাকে বিপুল সাহস অবলম্বন করিতে হইরাছিল। ভারতের পুণাভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশযাত্রা করা হিন্দুর নিক্ট কত গুরুতর টাপার তাহা পাশ্চাত্যবাসী আমাদের ধারণাতীত। সন্মানীদিগের

সন্ধন্ধে একথা বিশেষ করিয়া খাটে; কারণ, জীবনের ব্যবহারিক জড়প্রধান অংশের সহিত তাঁগাদের সমগ্র শিক্ষাদীক্ষার কোনই সম্পর্ক নাই। টাকা-কড়ি লইরা নাড়াচাড়া করার, অথবা নিজের পারে ভিন্ন অপর কোন উপারে ভ্রমণ করার অভ্যাস না থাকার স্বামীজি এই স্থণীর্ঘ পথের প্রত্যেক অংশে প্রতারিত হন এবং লোকে তাঁহার অর্থ অপহরণ করে। অবশেষে যথন তিনি চিকাগো পৌছিলেন, তথন প্রায় কপর্দকশৃত্য। তিনি সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র আনেন নাই, এবং এই বিরাট নগরীতে কাহাকেও চিনিতেন না। এইক্রপে স্বদেশ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যবধানে অপরিচিতগণের মধ্যে একাকী বাস করা একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিরও হৃদরে ভীতির সঞ্চার করে; কিন্তু স্থামীজি এ সমস্ত ভগবানের হৃপা তাঁহাকে সত্তর রক্ষা করিবেই করিবে।

প্রায় এক পক্ষ কাল তিনি তাঁহার হোটেলের কর্তা ও অভান্ত লোকের অত্যধিক দাবী পূরণ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। তাঁহার নিকট যে সামাভ অর্থ ছিল তাহা এখন এত কমিয়া গিরাছিল যে,

<sup>\*</sup> পরে অনৈক মাল্রাক্রী আলপ চিকাগো-নিংাসী এক ভন্তলোককে স্বামীলির সম্বন্ধে লিখেন, এবং ইনি এই হিন্দু যুবককে নিজ গাঁরবারে স্থান দান
করেন। এইলপে যে বন্ধুরের স্তল্পাত হয়, তাহা অনুনাল বতদিন জীবিত
ছিলেন ততদিন পর্যান্ত অকুন ছিল। পরিবারভুক্ত সকলেই বামীলিকে অভিশ্ব
ভালকানিতেন, তাহার অপুর্ক সন্ত্রানালির অণুগ্রানির উল্লাছিলেন এবং তাহার
চরিত্রের পবিত্রতা ও সরলতার সমাধ্র করিতেন। এই সকল সম্বন্ধে তাহারা
আয়ই শীত্রিও আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ভিনি বেশ ব্ঝিলেন, যদি ভিনি রান্তার আনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ এমন একটি স্থান থুঁজিয়া লইতে হইবে, যেখানে থাকিবার ধরচ অপেকারুত কম। যে মহৎ কার্য্যভার তিনি এরূপ সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিভ্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কইকর হইল। মুহুর্তের জন্ম নৈরাশ্ম ও সন্দেহের একটি টেউ তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং তিনি এই ভাবিয়া বিশ্বরাধিত হইতে লাগিলেন, কেন তিনি নির্বোধের মত সেই সকল মাধা-গরম মাদ্রান্ধী স্থলের ছোঁড়াদের কথা শুনিয়াছিলেন? তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি ছঃখিতান্তঃকরণে টাকার জন্ম তার করিতে এবং প্রয়েজন হইলে ভারতে ফিরিয়া যাইতে ক্রতসঙ্কর হইয়া বোইন অভিমধে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু বাঁহার উপর তিনি এত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্তর্মপ হইল। রেলগাড়ীতে এক বর্ষীরসী মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাং হইল এবং তিনি তাঁহার আগ্রহ উলোধিত করিতে এতদ্র সমর্থ হইলেন যে, সেই মহিলা তাঁহাকে নিজ্প আলমে আতিখ্য এহল করিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিলেন। এইখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। ইনি একদিন স্বামীজির সহিত নির্জ্জনে চারি ঘটা কাল একত্র থাকিবার পর তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় এতদ্র মৃশ্ব হইলেন যে, তাঁহাকে জিজ্জাসা করিলেন, "আপনি কেন চিকাগো ধর্ম্ম-সভায় হিল্পুধ্যের প্রতিনিধিরূপে গমন করিতেছেন না ?"

चामीक उाहात अञ्चितिशक्षित त्याहेता मितन ; विनित्नन (य,

তাঁছার অর্থন্ত নাই এবং উক্ত মহাসভাসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নামে পরিচরপত্রন্ত নাই। অধ্যাপক অমনি উত্তর দিলেন, "প্রীগুক্ত বনি আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাঁছার নামে এক পত্র দিব।" এই বলিয়া তিনি তংক্ষণাং উহা নিষিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে এই ক্ষেক্টি কথান্ত নিষিয়া দিলেন, "দেখিলাম, এই অক্তাতনামা হিন্দ্ আমাদের সকল পণ্ডিতগণকে একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষান্ত বেশী পণ্ডিত।" এই পত্রখানি এবং অধ্যাপক-প্রদন্ত একখানি টিকিট গইয়া আমীজি চিনাগো প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নির্মিবাদে প্রশিবিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

্রেশেষে মহাসভা গুলিবার দিন সমাগত হইল, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের প্রেণীমধ্যে স্থান গ্রহণ করিছা প্রথম দিবদের অধিবেশনে সভামকে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, কিন্তু সেই বিরাট শ্রোকৃসংঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র এক আকস্মিক উদ্বেগ তাঁহাকে অভিভূত করিল। অপর সকলে বক্তৃতা প্রস্তুত করিলা আনিয়াছিলেন; তাঁহার কিছুই ছিল না। সেই ছন্ত্র সাত্র সহস্র নরনারীর বিপুল সংঘকে তিনি বলিবেন কি? সমস্ত প্রাত্তকোল ধরিয়া তিনি তাঁহার পরিচন্দ্রের পালা আসিলেই ক্রমাগত উহা পিছাইয়া দিতে লাগিনেন, প্রতিবারই সভাপতি মহাল্যের কানে কানে বলিতে লাগিলেন, "আর কাহাকেও অত্যে বলিতে দিন।" অপরাত্রেও এইরূপ হইল। অবশেষে প্রান্থ গাঁচটার সমন্ধ ডাক্তার ব্যারোক্ত মহোলম উঠিয়া তাঁহাকেই পুরবর্ত্তী বক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন।

এই ঘোষণা বিবেকানন্দের স্নায়্ম গুলীর স্থিরতা সম্পাদন করিয়া

তাঁ বার সাহস উলোধিত করিয়া দিল। তিনি তৎুক্ষণাৎ ক্ষেত্রোপথালী কার্য করিবার জন্ত দণ্ডারমান হইলেন। বকুতা দিবার জন্ত
দন্তার জাবনে এই প্রথম, কিন্তু ফল হইল তাড়িত-শুক্তির ন্তার।
সহ সাগরোপম সহম উংস্কে নরনারীর মুখের দিকে চাহিলা তাঁহার
শক্তি ও বাগ্মিতা পূর্ণভাবে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার
মুনিশুলী কণ্ঠে শ্রোত্বর্গকে 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও লাভুগণ'
বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সিদ্ধি সেই মুহুর্কেই তাঁহার করতলগত
হইল, এবং যতদিন মহাসভার অধিবেশন হ ঝাছিল ততদিন তাঁহার
আদর একদিনের জন্তও কমে নাই। সকলে বরাবর তাঁহার কথ
অতি আগ্রহের সহিত প্রবণ করিতেন এবং ঠাহ্রেই বকুতা শুনিবার
জন্ত গরমের দিনেও দীর্ঘ অধিবেশনের শেষ পর্যান্থ অপেকা করিতেন।

ইহাই তাঁহার যুক্তরাজো কার্য্যের প্রারম্ভ । মহাসভার কার্য্য শেষ হইলে স্বামীজির নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্ত একটি বক্তৃতা-কোম্পানীর (Lecture Bureau) অমুরোধে তাহাদের পক্ষ হইতে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম অংশে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে স্বীকৃত হন । বহু প্রোহ্মগুলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও তিনি শীঘ্রই এই অপ্রীতিকর কার্য্য পরিত্যাগ করেন । তিনি এখানে ধর্ম্মাচার্য্যক্রপে আদিরাছেন, ঐহিক বিষরে স্ববক্তা হিসাবে নহে । স্কুতরাং এটি অতি লাভজনক ব্যাপার হইলেও তিনি শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার প্রকৃত কার্য্যে হত্ত-ক্ষেপ করিবার জন্ত নিউ ইয়র্কে আগমন করিলেন । চিকাগোর অবস্থানকালে থাহাদের সহিত তাঁহার বক্ষুত হইরাছিল, প্রথমে তাঁহাদের সহিত তিনি সাক্ষাং করিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ ধনাঢ্য শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদেরই বৈঠকধানার বকুতা করিতেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার মনঃপৃত হইল না। তিনি ব্রিতে পারিলেন যে, তিনি লোকের মনে যে অপুরাগ উৎপাদন করিয়াছেন, উহা তিনি যাহা চাহেন, তাহা নহে; উহা অতাপ্ত ভাসাভাসা জ্বিনিষ, অতিমাত্রায় আমোদপ্রিরতা মাত্র। এই জন্ম তিনি নিজের একটি স্থান নির্দ্ধারিত করিবার সঙ্কল করিলেন, যেখানে ধনী নির্ধান—সকল অপুরাগী সত্যাসুসন্ধিংক ব্যক্তি নিঃসজাচে আসিতে পারিবেন।

ক্রক্লীন নীতিসভার সমক্ষে একটি বক্তৃতায় তাঁহার এইরূপে
নিজের ভাবের শিক্ষা দিবার পথ স্থগম করিয়া দিল। এই সভার
অধ্যক্ষ ডাক্টার লিউইস্ জি, জেন্স্ এই হিন্দু ব্বা-সয়াসীর বক্তৃতা
ভানিরাছিলেন এবং তাঁহার ক্ষমতায় ও পশ্চিম-গোলার্জ্বাসী
আমাদের নিকট তাঁহার উপদেশবাণী হারা এতদ্র আরুই
হুইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে উক্ত সভার সমক্ষে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ
করিয়াছিলেন । ১৮৯৪ খ্রীয়াসের শেষ দিন—নীতিসভার
অধিবেশনগৃহ পাউচ্ প্রাসাদ' লোকে লোকারণা হইয়াছিল।
বক্তৃতার বিষয় ছিল—'হিন্দুক্মা'। স্বামীজি মর্থন লক্ষা আল্থারা ও
পাণ্ডীতে সজ্জিত হইয়া তাঁহার মাতৃভূমির খ্রাচীন ধর্ম্মের বাাখা।
করিতে লাগিলেন, তথন লোকের আগ্রহ এত প্রবল হইয়া উঠিল
যে, বক্তৃতান্তে ক্রক্লীনে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস হয়, তজ্জ্ঞ লোকে
বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। স্বামীজি অন্ত্রহ করিয়া এ বিবরে
সম্মতি দিল্লন এবং পাউচ্ প্রাসাদে ও জ্ল্ডা ক্রকণ্ডিন

নিয়মিত ক্লাদের অধিবেশন ও সর্ব্বদাধারণক্ষকে কভিপর বক্তৃতা হইল।

ক্রক্লীনে বাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিরাছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে করেকজন, তিনি নিউ-ইয়র্কের যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় এই সময়ে যাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি ভাড়াটয়া বাড়ীর তেতলায় সামান্ত একটি ঘরে তিনি থাকিতেন, এবং ক্লাসে হাত্রসংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইরা যথন তত্রতা চৌকীখানি ও চেয়ারগুলিতে আর স্থান-সঙ্কলান হইল না, তথন ছাত্রগণ কতক দেরাজ্ঞের উপর, কতক কোণের মার্কেল পাথরের হাত-মুথ ধুইবার উচ্ জারগায়, আর কতক বা মেজেতেই বসিতে লাগিলেন। স্থামীজি নিজ্ঞেও তাঁহার স্থাদেশের প্রথমাত মেজেতেই আসনপি ডি হইয়া বসিয়া আগ্রহবান্ শিয়াগণকে বেয়ান্তর মহাসত্যগুলি শিক্ষা দিতেন।

এতদিনে তিনি ব্ঝিলেন যে, স্বীয় আচার্য্য শ্রীরামরুক্ষদেবের সকল ধর্মের সত্যতা ও মৌলিক একড-প্রতিপাদক উপদেশবাদী, পাশ্চাতা জগতের নিকট প্রচার করারূপ নিজ অতীক্ষিত মহাকার্য্যে তিনি কতকটা অগ্রসর হইরাছেন। ক্রাসাট এত শীঘ্র বাড়িরা উঠিল যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে স্থান হয় না, স্বতরাং নীচেকার বড় বৈঠকথানাহয় ভাড়া লওয়া হইল। এইথানেই স্বামীজি সেই অত্টির শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিনা বেতনে প্রদান্ত ইউত; প্রয়োজনীয় বায়, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেটা করা হইত। কিন্তু সংগৃহীত অর্থ ঘরতাড়া ও স্বামীজির আহারাদি বায়ের পক্ষে বর্পেট না হওয়ায় অর্থভাবে ক্রাসাট উঠিয়া যাইবার উপক্রম

হইল। অমনি স্বামীজি বোষণা করিলেন বে, ঐহিক বিষয়ে তিনি
সর্ক্ষসাধারণসমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। ইহাদের
জ্বন্ত পারিশ্রমিক লইতে তাঁহার বাধা ছিল না, দেই অর্থে তিনি
ধর্মসন্থারী ক্ষাসটি চালাইতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন
বে, হিন্দুদের চক্ষে শুধু বিনামূলো শিক্ষা দিলেই ধর্মবাাধ্যার কর্ত্তবা
শেষ হইল না, সন্তবণর হইলে তাঁহাকে এই কার্যোর বায়ভারও
বহন করিতে হইবে। পূর্ককালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল বে,
উপদেষ্টা শিশ্রগণের আহার ও বাসস্থানেরও বাবস্থা করিবেন।

ইতিমধ্যে কতিপয় ছাত্র স্থামীজির উপদেশে এতদ্ব মুগ্ধ হইরা পড়িরাছিলেন যে, যাহাতে তাঁহারা পরবর্ত্তী গ্রীয় ঋতৃতেও ঐ শিকালাভ করিতে পারেন, তক্ষপ্ত সমৃত্যুক হইলেন। কিন্তু তিনি একটি ঋতুর কঠোর পরিশ্রম করা সম্বন্ধ প্রথমে আপত্তি করিরাছিলেন। তারপর অনেক ছাত্র বংসরের ঐ সময়ে সহরে থাকিবেন না। কিন্তু প্রশ্নটির আপনা আপনিই মীমাংসা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেন্টলরেক্ নদীবক্ষপ্ত বৃহত্তম দ্বীপ সহত্র দীপ সহত্র দীপেলালেন (Thousand Island Park) একগানিছোট বাড়ী ছিল; তিনি উহা স্বামীজির এবং আমাদের মধ্যে যত জনের উহাতে স্থান হয়, তত জনের বাবহালের জাত ছাড়িয়া দিবার প্রত্যাব করিলেন। এই বাবহা স্বামীজির মনপ্তে ইইল; তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর 'মেইন ক্যাম্প' (Maine Camp) নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট তথায় আদিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

य ছाত्रीि वाड़ीथानित अधिकातिनी ছिल्न, ठाँकात नाम हिन, মিদ ডাচার। তিনি বুঝিলেন বে, এই উপলক্ষে একটি পৃথক কক্ষ নিশ্মাণ করা আবশুক—বেথানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাক্ত করিবে, এবং তাঁহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য হিদাবে আদল বাডীথানি যত বছ, প্রান্ন তত বড়ই একটি নতন পার্শ্ব নির্মাণ করিয়া দিলেন। বাড়ীটি এক উচ্চভূমির উপর অতি স্থন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল: সুরুষ্য নদীটির অনেকথানি এবং উহার বছদুরবিস্তৃত সহস্র দ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন অন্ন অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাক্কত নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ক্যানাড়া উপকৃল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়ীথানি একটি পাহাড়ের গারে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে কুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আদিয়াছে, তাহার তীর পর্যান্ত গিয়াছে : শেষোক্ত জ্বলভাগটি একটি কুদ্র হ্রদের ন্যায় বাড়ীখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়ীখানি সভা সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) 'একটি পাহাড়ের উপর নিশ্মিত,' আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাধর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনিশ্মিত পার্শ্বটি পাছাড়ের খুব ঢালু অংশেদগুরুমান পাকায় যেন একটি বিরাট বাতি ঘরের মত দেখাইত। বাজীটির তিন দিকে জ্বানালা ছিল এবং উহা পিছনের দিকে ত্রিতন ও সামনের দিকে বিতন ছিল। নীচের ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন; তাহার উপরকার ঘরটিতে বাড়ীথানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দার দিয়া যাওয়া যাইত, এবং প্রশস্ত ও স্থবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমা-দের ক্লাদের অধিবেশন হইত, এবং তথায়ই স্বামীক্সি অনেক ঘণ্টা

ধরিরা আমাদিগের স্থারিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন। এই 
ঘরের উপরের ধরটি শুধু স্থামীন্দিরই ব্যবহারের ক্ষায় নির্দিষ্ট ছিল।

যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, তজ্জায় মিস্ ডাচার
বাহিরের দিকে একটি পৃথক্ সিঁ ড়ি করাইরা দিরাছিলেন। অবশ্য
উহাতে দোতনার বারাপ্তার আসিবার একটি দরকাপ ছিল।

এই উপরত্রার বারান্দাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল: काद्रण, श्वाभीकिय मकल मास्ता करणां भक्ष्य **এই স্থানেই হই**ত। रात्रामाहि श्रमेख थाकाव উহাতে কতকটা স্থান ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহা বাডীথানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস ডাচার উহার পশ্চিমাংশটি একটি পদা দিয়া স্যত্নে পুথক করিয়া দিয়াছিলেন, স্থতরাং যে সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারানা হইতে তত্ত্তা অপূর্ব্ব দুখাট দেখিবার জন্ম তথায় প্রায়ই আগমন করিতেন, তাঁহারা আমাদের নিস্তর্কতা ভঙ্ক করিতে পারিতেন না। এইথানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি সন্ধার আচার্যাদেব তাঁহার ছারের সমীপে বসিরা আমাদের সহিত কথাবার্দ্রা কহিতেন। আমরাও সন্ধাার ন্তিমিত আলোকে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাঁহার অপুর্বে জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সতা সতাই একটি প্রানিকেতন ছিল। পাদনিয়ে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বুক্ষণীর্যগুলি হরিৎসভু এর মত আন্দোলিত হইত; কারণ, সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। স্থরুছৎ গ্রামটির একথানি বাড়ীও তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা (यन लाकानम इटेरा वह रयाखन मृद्य कान निविष् अवगानी-মধ্যে বাস করিতাম। वृक्ताः भी हहेए जादि विख् अ सि निवस्त नहीं ;

তদকে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ; উহাদের মধ্যে কওঁকগুলি আবার शारित । (जाकनानरात जेक्कन चारनारक विक्मिक कतिछ। धरे সকল এত দূরে বিশ্বমান ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃষ্ঠ विश्वाह প্রতীয়মান হইত। আমাদের এই নির্জ্জন স্থানে জন-কোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীটপত-ঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথবা পত্রাভ্যস্তরচারী প্রনের মুত্র মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দুশুটির কিয়দংশ স্মিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্রাসিত থাকিত. এবং নিমের স্থির জ্বলরাশিবকে দর্পণের ত্যায় চক্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিধিত হইত। এই গন্ধর্করাক্সে আমরা আচার্যাদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীম্প্রিয়-রাজ্যের বার্দ্রাসমধিত অপূর্ব্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিশাম—তথন আমরাও জ্বগৎকে ভূলিয়া গিয়া-ছিলাম, স্কাণ্ড আমাদিগকে ভূলিয়া গিয়াছিল ৷ এই সময়ে প্রতিদিন শান্ধ্যভোজন-সমাপনাম্ভে আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটিতে গমন করিয়া আচার্যাদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিককণ অপেক্ষা করিতে হইত না : কারণ, আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভান্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ গ্রহ ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপুর্ব্ধদৌনর্যাময়ী রক্ষনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চক্সান্ত হইয়া গেল: আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজিও যেন ঠিক তদ্ৰপই জানিতে পারেন নাই।

এই সকল কথোপকথন লিপিবন্ধ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই: তাহারা শুধু শ্রোত্রুন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই সকল দিবা অবদরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মামুভূতিসকল বাভ করিতাম, তাহা আমাদিগের কেহই ভূলিতে পারিবেন না। স্বামীঞ্জি ঐ সকল সময়ে তাঁহার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিতেন। ধর্মলাভ করিবার জন্ম তাঁহাকে যে সকল বাধা-বিদ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে इटेब्राहिल, रमखिल यम भूनताव आमारनत निकर्णाहत इटेंछ। काँकात अकृतनवह रवन रुक्तनतीरत ठाँकात मुधावनवरन जामात्मत निकछ कथा कहित्जन, आमार्मित नकन मत्मर मिछारेश मित्जन, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময়ে স্বামীক্ষিয়েন আমাদের উপস্থিতিই ভূলিয়া যাইতেন :-তথন আমরা পাছে তাঁহার চিম্বাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি-এই ভয়ে যেন শ্বাসক্তম কৰিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির দল্পীর্ণ দীমার মধ্যে পায়চারী করিয়া বেডাইতে বেডাইতে অনুর্গল কথা কছিয়া ঘাইতেন। এই সকল সময়ে তিনি যেরূপ কোমল-প্রকৃতি ছিলেন এবং দকলের ভালবাদা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কথনও দেখা যায় নাই; তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিশ্যবৰ্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদমুৰূপই ব্যাপার— তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কণা কহিয়া যাইতেন, আর শিয়াগণ শুধু শুনিয়া যাইতেন।

ৃষামী বিবেকানন্দের স্থায় এক জ্বন গোকের সহিত বাদ করাই অবিশ্রাস্ত উচ্চ উচ্চ অন্নভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রয়স্ত দেই একই ভাব—আমরা এক বনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে

বাদ করিতাম। স্বামীঞ্জি মধ্যে মধ্যে বালকের ভার ক্রীড়াশীল ও কৌতৃকপ্রিয় হইলেও এবং দোলাদে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট স্কবাব দিতে অভ্যন্ত থাকিলেও, কখন মুহর্ত্তের জন্ম তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিষ্ট হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মৃহর্ত্তে তিনি আমাদিগকে কৌতকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া ঘাই-তেন। স্বামীজি পৌরাণিক গলসমূহের অফুরন্ত ভাগুার ছিলেন আর প্রক্রতপক্ষে এই প্রাচীন আর্যাগণের মত আর কোন স্ক্রাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি আমাদিগকে ঐ সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অমুভব করিতেন এবং আমরাও ভনিতে ভালবাসিতাম। কারণ, তিনি কথনও এই সকল গরের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান ধর্মবিষয়ক উপদেশ আবিদ্ধার করিয়া দিতে বিশ্বত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান ছাত্রমণ্ডলী এরপ প্রতিভা-বান আচার্যালাতে আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞাম করিবার এমন স্থযোগ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

আশ্চর্য্য কাকতালীয় ভাষে ঠিক ছাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 'সহত্র বীপোভানে' স্বামীজির অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রক্লত শিশুক্তমপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই জন্মই তিনি আমাদিগকে একপ দিবারাত্র প্রাণ খুলিয়া, তাঁহার নিকট ঘাহা কিছু প্রেষ্ঠ বস্তু ছিল, তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বার জনের সকলেই এক সময়ে একত্র ইন নাই, উর্দ্ধান্থবার দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে তুইজন পরে 'সহত্র দ্বীপোডানেই' সন্মাসদীকা গ্রহণ করিয়া সন্মাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীর ব্যক্তির সন্মাসের সময় স্বামীজি আমাদিগের পাঁচজনকে ব্রন্ধচর্যাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে নিউ-ইয়র্ক নগরে স্বামী-জির তত্রতা অপর কয়েকজন শিয়ের সহিত একসক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সহস্র বীপোভানে' গমনকালে স্থিরীক্ষত ইইয়াছিল বে,
আমরা পরস্পর মিলিয়া মিলিয়া একবোগে বাস করিব; প্রত্যেকেই
গৃহকর্মের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে
লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না।
স্থামীজি স্বয়ং একজন পাকা রাধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্ত প্রায়ই উপাদের ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের
দেহান্তের পরে যথন তিনি তাঁহার গুরুল্লাভ্গণের সেবা করিতেন,
সেই সময়েই তিনি রন্ধনকার্যা নিবিয়াছিলেন। এই যুবকগণকে
সংঘবদ্ধ করিয়া বাহাতে তাঁহারা শ্রীয়ামকৃষ্ণপ্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র
জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, তহদ্দেশ্রে
তাঁহার গুরুদেবকর্তৃক আরক্ষ শিকা সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহারই
উপর পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন প্রাত্যকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্য্যগুলি শেষ হইবামাত্র (অনেক সমরে তাহার পূর্ব্বেই) স্বামীঞ্জি আমা-দিগকে, যে বৃহৎ বৈঠকখানাটিতে আমাদের ক্লাদের অধিবেশন হইত তথার সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি

#### আমেরিকায় স্বামীজি

কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্ম্মাচন করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে উপন্ধেশ দিতেন, অথবা প্রীমন্তগবদগীতা, উপনিষৎ বা ব্যাদয়কত বেদান্তম্ব্রে প্রভৃতি কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। বেদান্তম্ব্রে বেদান্তান্তলি যতদুর সম্ভব স্বল্লাকরে নিবদ্ধ আছে শ্রাকরে কর্ত্তা ক্রিয়া কিছুই নাই এবং স্ক্রেকারগণ প্রভ্যেক আনারগ্রুক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্থিত থাকিতেন বে, হিন্দুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে,—স্ক্রকার বরং তাঁহার একটি প্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার স্ব্রে একটি প্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার স্ব্রে একটি প্রক্রে অসক্তর বসাইতে প্রস্তুত নহেন।

অত্যন্ত স্বলাক্ষর—প্রার হেঁরালির মত বলিরা বেদান্তহত্ত্র-প্রলিতে ভার্যুকারগণের মাথা থাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং শহর, রামাহ্মজ্ব ও মধ্ব, এই তিন জন হিন্দু মহানার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভার্য লিখিরাছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে স্বামীজ্ব প্রথমে এই ভার্যুগুলির কোনও একটি লইরা, তৎপরে আর একটি এইরূপ করিরা ব্যাখ্যা করিতেন, এবং দেখাইতেন, কিরূপে প্রত্যেক ভার্যকার তাঁহার নিজ্ব মতাহ্যায়ী হত্তগুলির কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা উহার নিজ্ব ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিবে, নিঃসঙ্কোচে দেইরূপ অর্থই সেই স্ত্ত্রের মধ্যে চুকাইরা দিরাছেন। জোর করিয়া মূলের বিরুতার্থ করারূপ কদভাস কত প্রাতন, তাহা স্বামীজ্ব আমাদিগকে প্রারই দেখাইয়া নিতেন।

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোন দিন বা মধ্ববণিত শুদ্ধ বৈতবাদ, আবার কোন দিন বা রামান্তন্ত্ব-প্রচারিত বিশিষ্টাহৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইত। কিন্তু শংকরের অহৈতমূলক ব্যাখ্যাই স্ক্রাপেকা অধিক ব্যাপীত হইত। তবে শংকরের ব্যাধ্যার অত্যন্ত চুলঃ বিচার আছে বলিয়া উহা সংজ্ঞবোধ্য ছিল না, স্থতরাং শেষ পর্য রামায়ুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাধ্যাকার রহিয়া যাইতেন।

কথনও কথনও স্বামীক্ষ নারদীর ভক্তিম্ত্র লইয়া বাথ করিতেন। এই স্ত্রগুলিতে ঈখরভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে এবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্জিং ধারণা হয়—হিন্দুদের প্রক্ত, সর্ব্বগ্রাসী, আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিন্ধপ—দে প্রেম সত্য সত্যই সাধকের মন হইতে অপর সমৃদ্য চিস্তা দ্ব করিয়া তাহাকে ভূতে পাওয়ার মত পাইয়া বদে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশবরের সহিত তাদাআভাব লাভ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপার; এ উপায় ভক্ত-গণের স্বভাবতঃই ভাল লাগে। ঈশ্বরকে—কেবল তাঁহাকেই— ভালবাদার নামই ভক্তি।

এই কথোপকথনগুলিতেই স্থামীজি দর্বপ্রথম আমাদিগের
নিকট, তাঁহার মহান্ আচার্য্য শ্রীরামক্কঞ্চদেবের কথা সবিস্তারে
বর্ণনা করেন, —কিরূপে স্থামীজি দিনের পর দিন তাঁহার সহিত
কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে নিজ নান্তিক মতের দিকে
ঝোঁক দমন করিবার জন্ম কঠোর চেষ্টা করিতে হইত এবং উহা
যে সময়ে সময়ে তাঁহার গুরুদেবকে সম্ভাপিত করিরা তাঁহাকে
কাঁদাইয়াও ফেলিত—এই সকল কথা বলিতেন। শ্রীরামক্কঞ্চের
অপর শিশ্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁগাদিকে
বলিতেন, স্থামীজি একজন মৃক্ত মহাপুরুষ, তাঁহার কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্ম আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে,
তাহা জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু শ্রীরামক্কক্ষ আরও

বলিতেন যে, উক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্ধে বীমীজিকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জ্বন্ত নহে, কিন্তু অপর দেশসমূহের জ্বন্ত কোনও একটি বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "বহুদ্রে আমার আরও সব শিয়া আছে; তাহারা এমন সব ভাষায় কথা কহে, যাহা আমি জানি না।"

'দহস্ৰ দ্বীপোভানে' সাত সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া প্রামীন্তি নিউ-ইয়ার্ক প্রত্যাবর্জন কবিলেন এবং পারে অক্সত্র ভ্রমণে বাহির হইলেন ৷ নভেম্বরের শেষ পর্যান্ত তিনি ইংলণ্ডে বক্ততা দিতে এবং চাত্রগণকে লইয়া ক্লাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছাত্রগণ জ্বনৈক উপযুক্ত দাঙ্কেতিক লিখনবিৎকে (stenographer) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামীঞ্জির উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই ক্লাদের বক্ততা-গুলি কিছদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ তাঁহার সাধারণসমক্ষে বক্ততা-গুলিট আজি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্য্যের স্তায়ী স্মতিচিক্তম্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের মধো থাহারা এই বক্ততাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট মুদ্রিত পূচাগুলিতে স্বামীজ্বিকে যেন আবার সঞ্জীব বোধ হয় এবং তিনি যেন তাঁছাদিগের সভিত কথা কহিতেছেন, এইরূপ মনে হয়। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে এরূপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্ম ক্লুতিত্ব একজনের—যিনি পরে স্বামিজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত

÷

হইরাছিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্য্য নিষ্কাম প্রেম-প্রস্থত ছিল, স্থতরাং ঐ কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্কাদ বর্ষিত হইরাছিল।

এদ, ই, ওয়াল্ডো

নিউ-ইয়র্ক ১৯০৮

#### আচার্য্যদেব

১৮৯৪ ঐষ্টান্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্বৃতিপটে অস্থান্ত দিন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে ; কারণ ঐ দিনেই আমি সর্ব্ধপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ম-জগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রবণ করি, যিনি ছই বংসর পরে আমায় শিষাপদে বরণ করিয়া অপার আনন্দ ও বিশ্বয়ে অভিভূত করিয়াছিলেন। তিনি এই দেশের ( আমেরিকার ) বড় বড় নগরগুলিতে বক্ততা দিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং ডিট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে তিনি যে দকল ধারাবাহিক বক্ততা দেন. তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়া-ছিল যে, স্ববৃহৎ প্রাসাদটিতে সত্য সতাই তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না. এবং স্বামীঞ্জি তথায় রাজ্বসম্মানে সম্মানিত হন। যথন তিনি বক্তৃতামঞ্চে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার তথনকার সেই রাজ্জীমণ্ডিত মহিমময় मृर्खि राग এथन । जामात्र नम्रनाशाहत इटेराउट । उटा राग जामीम শক্তির আধার এবং মৃহুর্ত্তেই সকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতেছে ! আর তাঁহার দেই অপূর্ব্ব কণ্ঠনিঃস্ত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র—শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত—এই বীণার ন্তায় করুণ রাগিণীতে বাজিতেছে, এই আবার গম্ভীর, শব্দময়, আবেগময় হইয়া বঙ্কার দিতেচে—সমস্ত সভা নিস্তব ভাব ধারণ করিল—সে निस्नका त्यन म्लंडे अञ्चल्ल स्टेरिक मिन-धरः मिटे विश्रुत कनमःय শ্রবণাকাক্ষার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শ্বামীজি ওপায় সর্বসমক্ষে পাঁচটি বক্ততা দেন। তিনি শ্রোড়বর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ, তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর
অসাধারণ অধিকার ছিল, এবং তিনি এমন ভাবে কথা কহিতেন,
বেন তিনি "চাপরাস" পাইয়াছেন। তাঁহার প্রদন্ত বুজিগুলি কথনও
ন্তায়বিকদ্ধ হইত না, উহাতে তৎক্থিত সিদ্ধান্তগুলির সত্যতার
উপর দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া দিত, আর বক্ততার অতি উৎকৃষ্ট
অংশেও তিনি কদাপি ভাববশে চালিত হইয়া, যে সত্যটি তিনি
লোকের মনে দৃঢ়ান্ধিত করিয়া দিতে প্রশ্নস করিতেছিলেন, সেই
মূল বক্তব্যটি হারাইয়া ফেলিতেন না।

তিনি নির্ভীকভাবে তাঁহার অন্যুমোদিত ধর্ম বা দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে লোকে স্বতঃই বৃঝিতে পারিত যে, এ ব্যক্তির হৃদয় এত মহৎ যে উহা লোকের দোষ ও হুর্রলতার দিকে না দেখিয়া সমৃদয় বিশ্বকে আপনার বুকে টানিয়া লইতে পারে; ইনি লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে কখনও পরাম্ম্ ও ইবেন না। বাত্তবিকই, পরে আমার তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের স্থযোগ ঘটিলে আমি দেখিয়াছি, তিনি সত্য সতাই মায়ুথের যতদূর সাধ্য ততদূর ক্ষমা করেন। আহা, কি অপরিসীম ভালবাসা ও ধৈর্যোর সহিত তিনি তাঁহার সমীপাগত লোকদিগকে ভাজাদের নিক্ষ নিক্ষ হ্র্রলতার গোলকধাবা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে কোঁচা আমি'র গণ্ডি অতিক্রম করাইয়া ঈশ্বরলাভের মার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন। তিনি ঈর্বা বলিয়া কিছু জানিতেন না। যদিকেই তাঁহাকে গালি দিত, তিনি গন্তীর হইয়া যাইতেন, "শিব শিব"

বলিতে বলিতে তাঁহার বদন উদ্ভাসিত হইরা উঠিত, আর তিনি বলিতেন, "ইহা ত শুধু প্রিয়তম প্রভুৱই বাণী!" অথবা আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, তাহারা ঘদি এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইত তাহাদিগকে তিনি ক্রিজ্ঞাসা করিতেন, "যে নিন্দান্ততির কর্ত্তা ও পাত্র উভয়কেই এক বলিয়া জ্বানে, তাহার নিকট ইহাতে কি আসিয়া যায়?" আবার ঐ সকল স্থলে তিনি, শ্রীরামক্রম্ফ কির্মণে তাঁহাকে কেহ গালি দিলে বা কটু কথা বলিলে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না, তংসম্বদ্ধে কোন এক গর বলিতেন। তিনি ব্রাইতেন, ভাল মন্দ সকল বস্তুই, সকল মুন্দুই "আদ্রিণী গ্রামা মায়ের" নিকট ইইতে আসিয়া থাকে।

করেক বংসর ধরিরা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সোভাগ্য আমার ঘটিরাছিল, এবং একটি দিনের জ্বন্যপ্ত আমি তাঁহার চরিত্রে এতটুকু দাগ দেখিতে পাই নাই। মানবের ক্ষুদ্র হর্মলতাগুলি তাঁহাতে স্থান পাইত না; আর যদি বিবেকানন্দের কোন দোষ থাকিত, তবে উহা নিশ্চরই উদার ভাবের দোষ হইত। এত বড় হইয়াও তিনি বালকের মত সরল ছিলেন; ধনী ও সম্ভ্রাস্ত লোকদিগের সহিত ঘেমন দরিদ্র ও পতিত লোকদিগের সহিতও তিনি ঠিক তেমনই ভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন।

ডিউরেটে অবস্থানকালে তিনি মিশিগ্যানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার বিধবা পত্নী মিসেদ্ জন্ জে, ব্যাগ্ লির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইহার স্থার উচ্চশিক্ষিতা রমণী অতি বিরল, ইহার ধর্মভাবও অসাধারণ ছিল। ইনি আমাকে বলিয়াছেন যে, স্থামীজি যতদিন প্রোয় একমাস কাল) তাঁহার গৃহে অতিথি ছিলেন, তন্মুধ্যে তাঁহার কথায় ও কার্যো একক্ষণের জন্তও অতি উচ্চদরের ভাব ব্যতীত অন্ত কিছু প্রকাশ পাইত না, এবং জাঁহার অবস্থানে গৃহ যেন অবিরত মন্ত্রলপ্রধানে পূর্ব থাকিত। মিনেস্ বাাগ্ নির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমী বিবেকানল অনারেবল্ টমাস ভবলিউ, পামারের অতিথিক্রপে একপক্ষ কাল বাস করেন। মি: পামার জাগতিক মহামেলা বৈঠকের ( World's Fair Commission ) অধাক্ষ ছিলেন; ইনি পূর্বের স্পোনদেশে যুক্তরাজ্যের রাজ্মদূত্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং যুক্ত-রাজ্যের মহাসভার একজন সভ্যও ( Senator ) ছিলেন। এই ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন এবং ইহার বয়স অশীতি বর্ষেরও অধিক হট্যাতে।

আমার নিষের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই বলিতে পারি বে, আমি যে করেক বংসর ধরিয়া স্বামীজির সহিত পরিচিত ছিলাম, তন্মধ্যে আমি তাঁহাকে কদাপি আদর্শে ও কার্ধ্যে উচ্চতম ভাব ব্যতী্ত অন্ত কিছু প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

আহা ! স্বামীক্তি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয়ছেন ! মান্ত্র্য যে তাঁহার মত এত অমলধবল, এত নিম্নল্ক হইতে
পারে, তাহা আমি ধারণায়ও আনিতে পারিতাম না ! উহাই
তাঁহাকে অন্ত সকল মানব হইতে পুথক করিয়া রাণীয়াছিল ৷ তিনি
আমাদের শ্রেষ্ঠ রূপলাবণ্যদম্পেয়া রম্বীগণের লংকার্শে আসিয়াছিলেন,
কিন্তু শুধু সৌন্দর্যা তাঁহাকে আকর্ষণ করিছ না । তবে তিনি
প্রায়ই বলিতেন, "আমি তোমাদের তীক্ষমী বিহুষীগণের সহিত
তর্ক্যুক করিতে চাই, আমার পক্ষে উহা একটি অভিনব ব্যাণার;
কারণ, আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অন্তংগুরচারিলী!"

ভাষার চালচলন বালকস্থাভ সরলতাময় ছিল এবং লোককে অতিশয় মৃগ্ধ করিত। আমার মনে আছে, একদিন ভিনি অবৈতাস্থ ভৃতির পরাকাঠা বর্ণনা করিয়া একটি অতি চিন্তপ্রাহিণী বকুতা দিয়াছেন; পরক্ষণেই দেখিলাম, ভিনি সিঁ ডির নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাঁছার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন ভিনি একটা কিছুর কিনারা করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। লোকে উপর নীচে যাতায়াত করিতেছে—কেহ গাত্রবন্ত্র আনিবার জন্ত, ফেহ অঞ্চ কিছুর জন্ত। সহসা তাঁহার আনন উৎস্কুল হইয়াউঠিল। ভিনি বলিয়া উঠিলেন, "ব্রিয়াছি! উপরে উঠিবার সময় পুরুষেরা স্ত্রীলোকের আগে যায়; আর নীচে নামিবার সময় প্রীলোক পুরুষের আগে আদে, নয় কি ?" তাঁহার প্রাচ্য দিকাদীকার ফলস্বরূপ, ভিনি আচার-মর্যাদা-লংঘনকে আতিথ্যেরই নিয়মভঙ্ক বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

যাহার। তাঁহার জীবনের সংক্ষিত কার্যগুলিতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে বলিশেন যে, তাঁহাদের শুদ্ধনত্ব হওয়া একান্ত আবশুক। একজন শিশ্বা দম্বন্ধে তিনি অনেক আশা পোষণ করিতেন। তাঁহার মধ্যে ভাবী ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিশিষ্ট পরিচয়্ব তিনি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। একদিন তিনি আমাকে একাকী পাইয়া, তিনি কিয়প জীবন যাপন করেন ও কিয়প লোকের সঙ্গে মিশেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন, এবং আমি সে সকলগুলিরই উত্তর দিবার পর তিনি আমার দিকে অতি আগ্রহায়িতভাবে চাহিয়া জ্ঞারাক বিবেন, 'আর তিনি থ্ব শুদ্ধমন্ধ, না ?" আমি শুধু বলিলাম, 'হা স্বামীন্ধা,

সম্পূৰ্ণ গুদ্ধসন্ত 🖓 তাঁহার মুখমগুল প্রানীপ্ত হইরা উঠিল, তাঁহার চকু ছইতে দিবাজ্যোতিঃ নিৰ্গত ছইতে লাগিল, তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "আমি ইহা জানিতাম, আমি ইহা অম্ভরে অম্ভরে বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম। আমার কলিকাতার কার্যোর জ্বন্ত আমি তাঁহাকে চাই।" তংপরে তিনি ভারতীয় নারীকুলের উন্নতিকল্পে তাঁহার সংক্ষিত कार्याञ्चनानीत कथा जनः जे विषय जिनि य मकन जाना लायन করেন তাহার কথা কছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন. "তাছাদের চাই শিক্ষা: আমাদিগকে কলিকাতায় একটি বিভালয় স্থাপন করিতে হইবে ৷" তথায় পরে একটি বালিকা-বিম্মালয় সিষ্টার নিবেদিতা কর্ত্তক স্থাপিত হইয়াছে, আর উক্তে শিখাটিও তাঁহার স্ত্রিত উক্ত কার্যো যোগদান কবিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় একটি গলিতে বাস করেন সাডী পরেন, এবং যথাসাধা বালিকাগণকে মাতার নায় দেবায়ত্র করেন। স্থামীজির সচিত আমার প্রথম পরিচয়-কালে, তিনি আমার দক্ষিনী চিলেন, কারণ আমরা উভয়ে একত্রে আচার্য্যদেবকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জ্ঞুল তাঁছাকে অনুবোধ করি ৷ সেই শীতকালটিতে তিনি ডিটুয়েটের সকল লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিতমন্ত্রে তাঁহার প্রভৃত প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং লোকে তঁজার সহিত কথা কহিবার জন্ম সুযোগ খঁজিত। দৈনিক সংগ্রাপত্তিকী তাঁহার গতিবিধির সংবাদ রাখিতে লাগিল: একথানি কাগজে গম্ভীরভাবে উদ্লিখিত হইল যে, পুৰ মন্ত্ৰিচের গুঁড়া দেওয়া কুটি মাথনই তাঁহার প্রাতরাশ। রাশি রাশি চিঠি ও নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল এবং ডিটুরেট বিবেকানন্দের পদানত হ**ই**ল।

ডিটুরেট তাঁহার বরাবর প্রিন্ন ছিল এবং তাঁহার প্রতি এই সমস্ত
সদর ব্যবহারের জন্ম তিনি সদাই ক্বতজ্ঞ ছিলেন। আমাদের সে
সমরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার কোন মুযোগ ছিল না,
কিন্তু আমরা তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতে এবং যাহা শুনিতাম,
মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে দৃঢ়
সংকল্ল ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিবই
করিব, যদি আমাদিগকে তজ্জ্ম সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিতে হর,
তাহাও স্বীকার। প্রায় ঘুই বংসর আমরা তাঁহার কোনও থোজা
পাইলাম না, এবং মনে করিলাম, হয় ত তিনি ভারতে ফিরিয়া
গিয়াছেন, কিন্তু একদিন অপরাত্নে একজন বন্ধ আমাদিগকে সংবাদ
দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীয়কালটি
'সহস্র দীপোস্থানে' যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে প্রিয়া বাহির
করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব, এই দৃঢ় সঙ্কল্ল লইরা
আমরা প্রদিন প্রাতে যাত্রা করিলাম।

অবশেষে অনেক অমুসন্ধানের পর আমরা ঠাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিরা বাস করিতেছেন, এমত অবস্থায় ঠাঁহার শাস্তিভঙ্গ করিবার হঃসাহস করিয়ছি, এই ভাবিয়া আমরা যারপর নাই ভীত হইলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন মালিয়াছেন, যাহা নির্বাণিত হইবার নহে। এই অমুভ ব্যক্তি ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও জানিতে হইবেই হইবে। সে দিন অন্ধকারমন্ত্রী রক্ষনী, রুপ রুপ করিয়া রৃষ্টি হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ পথ-জ্মণে শ্রাপ্ত, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের

মনে শান্তি নাই। তিনি কি আমাদিগকে শিব্যক্সপে গ্রহণ করিবেন ? चात रामि ना करतन. उत्व चामास्मद छेशाच ? चामासम्ब क्ष्रीए मान इंडेल (य. এक वालि, यिनि चामारमद अखिन भर्यास अवश्र तन তাঁহাকে দেখিবার জন্ম বহুশত ক্রোশ চলিয়া আসা হয়ত বা মুর্থতার कार्रा इहेशाक। किंद्ध (महे जक्षकांत ७ रहित यथा मित्रा जामता करहे-স্থাই পাহাডটি চডাই করিতে লাগিলাম : সঙ্গে একজন লগুনধারী শোক, তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়া দিবার জ্বন্স ভাভা করিয়া-ছিলাম। পরে এই ঘটনা-প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব আমাদিগকে এইব্ধপে অভিহিত করিতেন, "আমার শিগান্বয়, যাঁহারা শত শত কোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা ৰাত্ৰি কালে ঝড়বৃষ্টি মাধায় করিয়া আসিয়াছিলেন।" তাঁহাকে কি বলিব, পর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যেমন আমরা ব্রিলাম যে, সভা সভাই আমরা তাঁহার সাকাং পাইয়াছি, অমনি আমরা সেই সব ছন্দোবন্ধ বক্ততা ভলিয়া গেলাম." আর আমাদের মধ্যে একজন কোন মতে অস্ফুটস্থরে বলিতে পারিল, °আমরা ডিটুয়েট হইতে আসিতেছি এবং মিসেস প—আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" আর একজন বলিলেন, "ভগবান ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিলে যেক্রপ আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করিতান, আমরা আপনার নিকট সেইরপই আসিয়াছি।" তিনি আমাদের দিকে অতি সঙ্গেছ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃত্স্বরে বলিলেন, "শুধু যদি আমার ভগবান গ্রীষ্টের স্থার তোমাদিগকে এই মুহুর্তে মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিত।" ক্ষণেকের জন্ত তিনি চিন্তাময়ভাবে দুখারমান রহিলেন, এবং পরে

গৃহস্বামিনীকে ( তিনি নিকটেই দাঁড়াইরা ছিলেদ ) ৰলিলেন, "এই মছিলারন্ন ডিট্রেট হইতে আসিতেছেন, ইহাদিগকে উপরে লইরা বান, ই হারা এই সন্ধ্যাট আমাদের সহিত অতিবাহিত করিবেন।" আমরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত আচার্যাদেবের কথা শুনিতে লাগিলামণ তিনি আমাদের প্রতি আর কোন মনোবোগ দিলেন না, কিন্তু আমরা সকলের নিকট বিদার লইবার সময় তিনি আমাদিগকে পরদিন নয়টার সময় আসিতে বলিলেন। আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং আচার্যাদেবপ্ত আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া তথার স্থায়িতাবে বাস করিবার স্বক্ত সাদরে নিমন্ত্রণ করিবান। তথন আমাদের কি আনক।

আমাদের তথায় অবস্থান সহস্কে আর একজন শিয়া বিতারিক্ত ভাবে লিথিয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে, দে গ্রীয়ঞ্জুট নিরবচ্ছিয় আনন্দেই কাটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি যেমন ছিলেন, এমনটি তাঁহাকে আর কথন দেখি নাই। এথানে সকলেই গ্রাহাকে ভালবাসিত বলিয়া তাঁহার চরিত্রের মাধুর্যাও অতি সুন্দর-ভাবেই বিকাশ পাইয়াছিল।

আমবা তথার বার জন ছিলাম, এবং বোধ হইভেছিল, বেন জালামরী ঐশী শক্তি (Pentecostal fire) অবতরণ করিলা পুরাকালে গ্রীষ্টশিয়গণের ভার আচার্যাদেবকেও স্পর্ণ করিলাছিল। একদিন অপরাত্তে তাাগমাহাত্মা-প্রসঙ্গে গৈরিকবদনধারী যতিগপের আনন্দ ও বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তিনি উঠিছা গেলেন, এবং অল্লক্ষণেই ত্যাগবৈরাগ্যের চরম-দীরাত্মক্রণ "Song of the Sannyasin" (সন্ত্রাদীর গীতি) শীর্ষক কবিতাটি লিখিয়া

ফেলিলেন। আমার মনে হর, তাঁহার অপরিসীম ধৈর্যা ও কোমলতাই আমাকে ঐ কালে সর্বাপেকা মৃগ্ধ করিয়াছিল। পিতা তাঁহার সম্ভানদের যে চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন— ধদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেকা বয়সে অনেক বড ছিলেন। প্রাত্তকালের ক্রাদের কথোপকথনগুলি শুনিয়া সময়ে সময়ে আমাদের মনে হইত, যেন তিনি বন্ধকে করামলকবং প্রতাক করিয়াছেন, এমন সময়ে হয়ত তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অলকণ পরেই ফিরিয়া আদিয়া বলিতেন. <sup>4</sup>এখন আমি তোমাদের জন্ম বন্ধন করিতে যাইতেছি।" আর কত ধৈয়ের সভিত তিনি উনানের ধারে দাঁডাইয়া আমাদের জন্ম কোন কিছ ভারতীয় আহার্যা প্রস্তুত করিতেন ৷ ডিটুরেটে আমাদের স্ত্রিত শেষবার অবস্থানকালে তিনি একদিন আমাদিগের জ্বন্থ অতি উপাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী, পণ্ডিতাগ্রগণা জ্বাদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ শিধ্যগণের কৃদ্র কৃদ্র অভাবগুলি নিজ হস্তে পুরণ করিয়া দিতেছেন—শিশ্যগণের পক্ষে কি অপুর্ব্ব উদাহরণ ! তিনি ঐ সকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্থভাব হইতেন ৷ কত কোমলভামর পুণাস্থতিই না তিনি আমাদিগকে উত্তরাধিকারপতে অৰ্পণ কবিয়া গিয়াছেন ৷

একদিন স্বামীজি আমাদিগকে একটি গঞ্জ বলিলেন—এই গলটিই তাঁহার জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শৈশবে ধাত্রীর মুখে তিনি উচা বারবার গুনিয়াছিলেন, এবং বার বার গুনিয়াও তাঁহার কথনও বিরক্তি বোধ হইত না। যতদ্র সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষাতে উচা অমি এখানে উল্লেখ করিতেছি:—

এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি সন্তান ছিল। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দরিদ্রা हिलान, जात भूति जिल जातवास हिल-मिन विलाल इस । ব্রাহ্মনের সন্ধান, স্নতরাং তাহাকে শেখা-পড়া শিখাইতেই হইবে। কিন্ধ কিন্ধপে উহা সম্ভব হয় গ দরিলা ব্রাহ্মণীর যে গ্রামে বাস তথায় কোন শিক্ষক ছিল না, স্নতরাং বালককে শিক্ষালাভ করিবার জ্বন্ত নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইত, এবং তাহার জ্বননী অত্যন্ত দরিদ্রা থাকার তাহাকে তথার হাঁটিয়া ঘাইতে হইত ৷ গ্রামন্বরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল, এবং বালককে উহা অতিক্রম করিতে হইত। সকল উষ্ণপ্রধান দেশের ভায় ভারতেও থব প্রাতে এবং পুনরায় সন্ধ্যার প্রাক্তালে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, দিবসের গ্রীমাধিকো কোন কাজ হয় না। স্বভরাং বালকের পাঠশালা ঘাইবার সময় এবং পুনরায় বাড়ী ফিরিবার সময় রোজই অল্প অন্ধকার থাকিত। আমাদের দেশে যাহাদের সন্ধৃতি নাই, তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা বিনা-মূল্যে দেওয়া হয়, স্মৃতরাং বালক বিনাব্যয়ে এই গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে পাইল, কিন্তু তাহাকে জন্মলের মধ্য দিয়া যাইতে হইত এবং সঙ্গে কেই নাঁ থাকায় সে মহা ভয় পাইত। একদিন বালক তাহার মাতার নিকট বলিল, "আমাকে প্রতাহ ঐ ভয়ন্কর বনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়. আমার ভয় পায়। অন্ত ছেলেদের সঙ্গে চাকর যার, তাহারা তাহাদের দেখে শোনে, আমার সঙ্গে ঘাইবার জ্ঞ কেন একটি চাকর থাকিবে না ?" উত্তরে মাতা বলিলেন, "বাবা, ছাথের কথা কি বলিব, আমি যে বড গরিব, আমার যে তোমার দক্ষে চাকর দিবার সন্ধতি নাই।" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "ফ্রাছা হইলে আমি কি করিব ?" মাতা বলিলেন, "বলিতেছি। এক

কাজ কর-ত্র বনে ভোমার রাথাল-দাদা রুক্ত আছেন (ভারতে শ্রীক্ষান্তর একটি নাম "রাধাল-রাজ্ব"), তাঁহাকে ডাকিও, তাহা হইলে তিনি আসিয়া তোষার তত্তাবধান করিবেন এবং তমিও আর একা থাকিবে ন।।" বালক পরদিনও সেই বনে প্রবেশ করিল এবং ডাকিতে नाशिन, "রাখান-দাদা, রাখান-দাদা, তমি এখানে আছ কি ?" এবং শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে, "হাঁ, আছি।" বালক সাস্ত্রনা পাইল এবং আর কথনও ভয় করিত না। ক্রমে সে দেখিতে সাগিল, তাহারই বয়সী এক বালক বন হইতে বাতির ভটয়া তাতার সহিত থেকা করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যার। ছেলেটির মনে আর তঃথ রহিল না। কিছুদিন পরে গুরুমহাশয়ের পিতবিয়োগ হইল, এবং ভারতের প্রথা মত তত্তপলকে একটি বৃহৎ অফুষ্ঠান হইল। সেই সময়ে দকল ছাত্রকেই গুরুমহাশয়কে কিছ কিছ উপহার দিতে হয়, স্থুতরাং দরিদ্র বাশক তাহার মাতার নিকট গিয়া বলিল, "মা, অন্ত ছেলেদের মত আমিও গুরুমহাশরকে কিছ উপহার দিব, আমাকে কিছু কিনিয়া দাও।" কিন্তু জননী বলিলেন যে, তিনি নিভান্ত দরিদ্রা। তাহাতে বালক কাঁদিতে কাদিতে বলিল, "আমার উপায় ?" শেষে মাতা বলিলেন, "রাখাল-দাদার কাছে গিরা তাঁহার নিকট চাও।" ইহা শুনিরা বালক বনের मत्था शिवा जांकिन, "ताथान-नामा, खक्रमग्रानंतरक উপरात निवात জন্ম তুমি আমাকে কিছু দিবে কি ?" অমনি তাহার সম্মুৰে একটি গুন্ধভাগু উপস্থিত হইন। বালক ক্লতজ্ঞদ্ধনে ভাগুটি গ্রহণ করিন এবং গুরুমহাশ্রের গুঠে গিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া, ভূত্যগণ তাহার উপহারটি গুরুমহাশরের নিকট লইয়া যাইবে, এইজ্রু অংশক্ষা

করিতে লাগিল। কিছু অন্ত উপঢ়ৌকনগুলি এক জাঁকজমকপর্ণ ও চমংকার ছিল যে, চাকরেরা ভাহার দিকে থেয়ালই দিল না। তাহাতে সে মুথ কুটিয়া কছিল, "গুরুমহাশয়, এই জামি আপনার জ্ঞস্ত উপহার আনিয়াছি।" গুরুমহাশর মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন বে. উপহার অতি সামান্ত, নগণা সামগ্রী, এবং অবজ্ঞাভরে ভতাকে বলিলেন, "এ যথন ইহা লইয়া এত চেঁচামেচি করিতেছে, তথন ত্রধটা একটা পাত্রে ঢালিয়া লইয়া উহাকে বিদায় কর।" ভত্য ভাণ্ডটি লইয়া চুধটক একটি বাটীতে ঢালিল, কিন্তু সে ভাণ্ডটি নিঃশেষ করিতে না করিতে উহা আবার পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে উহাকে শুলু করিতে পারিল না ৷ তথন সকলেই বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাদা করিল, "এ কি ব্যাপার ? এ ভাও তুমি কোথায় পাইলে?" (क्टांगोर डेखन मिन. "ताथान-मामा आमारक तरन डेश मिन्नाह्मन।" তাহারা সকলে বলিয়া উঠিল, "বল কি। তুমি শ্রীক্লফকে দেখিয়াছ, আর তিনি উহা তোমাকে দিয়াছেন ?" বালক বলিল, "হাঁ. এবং তিনি আমার সহিত প্রতাহ খেলা করেন, এবং আমি পাঠশালার আসিবার সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন।" সকলে বিশ্বিত হইছা বলিল, "বল কি। তুমি এক্লিফের সঙ্গে বেড়াও, এক্লিফের সঙ্গে (थन ?" जात शुक्रमशामग्रं विनित्न, "जुमि जामानिशक नहेश्रा গিয়া উহা দেখাইতে পার ?" ছেলেটি বলিল, "হাঁ, পারি। আমার সঙ্গে আত্মন।" তথন ছেলেটি এবং গুরুমহাশয় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বালক নিত্যকার অভ্যাসমত ডাকিতে লাগিল, "রাধাল-দাদা, এই আমার গুরুমহাশন্ত আসিরাছেন,কোধার তুমি ?" কিন্ত কোন উত্তর আসিল না। বালক বারংবার ডাকিল, কিন্তু

'সহস্ৰ দ্বীপোস্থানে' গ্ৰীন্মকাল অভিবাহিত কবিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড যাত্রা করেন, এবং পরবর্ত্তী বসস্তকালের (১৮৯৬ গ্রী: ) পর্বে আমি আর তাঁহাকে দেখি নাই। উক্ত দময়ে তিনি ছুই সপ্নাহের জন্ম ডিটুরেটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিক লেখক ( Stenographer ) বিশ্বস্ত গুড় উইন। তাঁহারা রিশিলুতে (The Richelieu) কয়েকথানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। রিশিব একটি ক্ষুদ্র 'ক্যামিলি হোটেল'—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্রতা বহুৎ বৈঠকখানাটি তিনি ক্লাসের অধিবেশন ুও বক্ততার জ্বন্থ ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় हिल ना (य. উहारक मिहे विश्वल कनमः एवं मकरलद शान मकुलान হয়, এবং গু:খের বিষয়, অনেককে বিফলমনোর্থ হইয়া প্রাজ্যানর্ত্তন कतिरा इहेछ। रेक्रकथाना, मत्रमानान, मि छि এवर भूक्रकाशास्त्र সতা সতাই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তিনি একেবারে ভক্তিমাখা ছিলেন—ভগবংপ্রেমই তাঁহার কুধাতৃঞাস্বরূপ हिल। তিনি যেন একপ্রকার এশবিক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রেমম্বী জগজননীর সারিধা লাভের তীব্র আকাজনায় জাঁচার হৃদর যেন বিদীর্ণ হইতেছিল।

ডিট্রেটে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ উপস্থিতি বেথেল মন্দিরে। স্বামীজির জনৈক অফুরাগী ভক্ত রাবি লুই গ্রোস্ফ্যান তথায় যাঞ্চকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দে দিন রবিবার সন্ধ্যাকাল. এবং জনতা এত অধিক হইরাছিল যে, আমাদের ভর হইরাছিল, বঝি লোকে বিহ্নল হইয়া একটা কি করিয়া বদে। রাস্তার উপরেও অনেক দ্রুর পর্যান্ত ঠাসা লোক, এবং শত শত ব্যক্তিকে ফিরিতে হইয়াছিল। স্বামীজি সেই বৃহৎ শ্রোতৃসংঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাথিয়াছিলেন ; তাঁহার বক্ততার বিষয় ছিল—"পাশ্চাতা স্কগতের প্রতি ভারতের বাণী" ও "সার্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ।" তাঁহার বক্ষতা অতি উংক্লপ্ত পাণ্ডিতাপূৰ্ণ হইয়াছিল। সে রক্সনীতে আচার্য্যদেবকে যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর কথনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্যোর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। মনে হইতেছিল, যেন আত্মাপক্ষী দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে, এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাঁহার আসন্ন দেহা-বসানের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু বর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি যে অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তাহা তথনই বঝিতে পারা গিয়াছিল। আমি "না, না, এ কিছু নহে" বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা অনুভব করিলাম। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভিতর হইতে বুঝিতেছিলেন, তাঁহাকে কার্য্য করিয়াই যাইতে হইবে।

ইহার পর আমি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার দর্শন

পাই। তিনি অব্যন্ত পাড়িত হইয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ সম্ঘ্যাআর তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি গোলকোণ্ডা জাহাজে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তিনি দেখিয়া যার পর নাই বিশ্বিত হইলেন যে, জাহাজ্বখানি 'টিলবেরি ডকে' পৌছিবার সমর তাঁহার ছই জ্বন আমেরিকাবাদী শিশ্য তথার উপস্থিত আছেন। তিনি অমৃক দিন যাত্রা করিবেন, একথানি-ভারতীর মাদিক পত্রে এই সংবাদটি পাইবামাত্র আমেরা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলাম, কারণ, তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমরা অতিশন্ধ ভীত হইয়াছিলাম।

তিনি অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে যেমন বালকের ন্যায় হইয়াছিল, তাঁহার ক্রিয়াকলাপও তদ্রপ হইয়াছিল। এই সম্প্রাত্রার ফলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব বল ও শক্তিক্থাঞ্চিৎ পূন:প্রাপ্ত হইয়াছেলেন। এবার স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার সহযাত্রীছিলেন। লগুনের অনতিদ্রে উইম্বল্ডন্ নামক স্থানের একটি প্রশন্ত প্রাতন ধরণের বাটীতে স্বামিছরের জন্ম স্থান নির্দিষ্ট ইন্থানছিল। স্থানটি বেশ কোলাহলশ্যু ও শান্তিপ্রদ ছিল এবং আমরা তথায় এক্যাসকাল স্থাধে অতিবাহিত করিয়াছিলাম!

স্থামীজি সে বার সাধারণের সমক্ষে কোন বকুতাদি করেন নাই এবং শীঘ্রই স্থামী তুরীরানন্দ ও তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুপণ সম্ভিত্যাহারে আমেরিকা যাত্রা করেন। সম্দ্রকক্ষে দশটা চিরশ্বরণীয় দিবদ অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কবিতা ও গল্পের আরৃত্তি ও অফুবাদ এবং মুর করিরা প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রপাঠ হইত। সমূদ্রে বীচিবিক্ষোভ ছিল না, এবং রজনীতে চন্দ্রালোক অপূর্ব্ব স্থয়া বিস্তার করিত। ঐ কয়দিনের সন্ধ্যাপ্তলি অতি চমৎকার ছিল; আচার্য্যান্দেব ডেকের উপর পায়চারী করিতেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার বপ্তঃ অতি মহন্তাব্যঞ্জক দেখাইত, মধ্যে মধ্যে পাদচারণ হইতে বিরত হইয়া তিনি আমাদিগের নিকট প্রকৃতির শোভা সম্বন্ধ কিছু কিছু বলিতেন এবং বলিয়া উঠিতেন, "দেখ, এই সব মায়ারাজ্যের বস্তুই যদি এত স্থলর হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের পশ্চাতে যে নিত্যবস্তু রহিয়াছেন, তাঁহার সৌলর্য্য কত অপরূপ।"

এক বিশেষ রমণীয় রজনীতে যথন পূর্ণচল্লের কনকবিরণধারায় জ্বগং হাসিতেছিল, সেই অপরপে মোহকরী রজনীতে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ন্ধাক্তাবে দৃশুমাধুরী পান করিতেছিলেন। সহসা আমাদিগের দিকে চাহিয়া সমূদ্র ও আকাশের প্রতি অসুবি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যথন কবিতের চরম সীমা ঐ সমূথে রহিয়াছে, তথন আবার কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি?"

আমরা বধাসময়ে নিউইরর্ক পৌছিলাম; গুরুদেবের সহিত এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, আমরা আরও বিলম্বে পৌছিলাম না কেন? ইহার পর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিথে,—এই সময় তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত কিছুদিন যাপন করিবার জ্বন্ত ডিট্রেটে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত শীর্ণ ইইয়া গিয়াছিলেন—যেন তাবময় তক্স—যেন সেই মহান্ আত্মা আর হাড়মাদের খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবে না। আর একবার আমরা সতাকে দেখিয়াও দেখিলাম না—কোন আশা নাই জানিয়াও তাঁহার আরোগ্যের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।

আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু "সেই অপর শিয়াট" याभीकि जामानिशक जत्मत मठ পরিত্যাগ করিবার পূর্বের, করেক সপ্তাহ ভারতে তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা মনে করিলেই যারপরনাই কষ্ট বোধ হয়। সে হৃদয়ভেদী তঃথ এখনও আমার সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে কিন্তু এই সকল চঃথকষ্টের অন্তরালে অতি গভীরপ্রদেশে এক মহতী শাস্তি বিরাজমান,—তথায় এই মধুর দিব্য অমুভূতি বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, মহাপুরুষগণ স্বীয় জীবন-দারা লোককে সতোর পদা প্রদর্শন করিবার জ্ঞা ধরাতলে ু অবতীর্ণ হন। আরু, এইরূপ একজন মহাপুরুষের সঙ্গ ও রূপালাভ যে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হই গাছিল--।থন আমি এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করি, এবং দিনের পর দিন তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে নৃতন নৃতন সৌন্দর্য্য এবং গভীরতর অর্থ দেখিতে পাই, এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকি, তথন আমার সতা সভাই ধারণা र्य- एक यन विनिष्ठ है, "क्रूडा थूनिया एकन, कार्यन य शान তুমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, উহা পবিত্রভূমি।"

ডিট্রেট, মিশিগ্যান, ১৯০৮

এম, সি. ফাঙ্কি

## দেৰবাণী

১৮৯৫ খ্রীঃ, ১৯শে জুন, বুধবার

্রমানীজ একথানি বাইবেল হত্তে লইরা ছাত্রগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহার নবসংহিতাভাগের (New Testament) মধ্যে উপস্থিত জনের গ্রন্থখনি (Gospel according to St. John) খুলিয়া বলিলেন, তোমরা যথন সকলেই গ্রীষ্টিয়ান, তথন গ্রীষ্টায় শাল্প হইতে আরম্ভ করাই ভাল।]

জনের গ্রন্থ-প্রারম্ভেই এই-কথাগুলি আছে,—

"আদিতে শক্ষমত ছিল, দেই শব্দ এক্ষের সহিত বিশ্বমান ছিল, আর দেই শব্দই এক।"

হিন্দুরা এই 'শন্ধকে' মায়া বা এক্ষের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, কারণ এটা এক্ষেরই শক্তি। যথন সেই নিরপেক্ষ প্রহ্মসন্তাকে আমরা মায়াবরণের মধ্য দিয়ে দেখি, তথন তাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলে থাকি। 'শকে'র ছটো বিকাশ, একটা এই 'প্রকৃতি',— এইটেই সাধারণ বিকাশ। আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কুফ, বৃদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুক্ষণণ। সেই নিগুণ প্রহ্মের বিশেষ বিকাশ যে গ্রীষ্ট, তাঁকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্রেয়। কিন্তু নিগুণ প্রহ্মবন্ধকে আমরা জান্তে পারি না। আমরা পর্ম পিতাকে \* কান্তে পারি না, কিন্তু তাঁর তনয়নকে ক

<sup>·</sup> God the Father.

<sup>+</sup> God the Son.

জান্তে পারি । নিশুণি এককে আমরা শুধু মানবছরপে রঙ্গের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, গ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি।

জন-পিৰিত গ্ৰন্থের প্রথম পাঁচ স্লোকেই গ্রীষ্টধর্ম্মের সারতত্ত্ব নিহিত। এর প্রত্যেক শ্লোকটি গজীরতম দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ।

পূর্ণস্থারূপ যিনি, তিনি কখন অপূর্ণ হন না। তিনি অর্কারের
মধ্যে রয়েছেন বটে, কিন্তু ঐ অন্ধানর তাঁকে স্পর্ণ করতে পারে
না। ঈশ্বরের দরা সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু তাদের পাপ
তাঁকে স্পর্ণ করতে পারে না। আমরা নেত্ররোগাক্রান্ত হরে
হর্ষাকে অন্তর্জপ দেখতে পারি, কিন্তু তাতে যেমন হর্ষা তেমনই
থাকে, তার কিছু এদে যার না। জনের উনত্রিশে শ্লোকে যে
লেখা আছে, "জ্বগতের পাপ দূর করেন"—তার মানে এই যে,
প্রীষ্ট আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেনেন। ঈশ্বর
প্রীষ্ট হয়ে জ্বনালৈন—মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার
জ্বন্ত, আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ, এইটে জ্বানিয়ে দেবার
জ্বন্ত। আমরা হক্তি সেই দেবহের উপর মহ্যাথের আবরণ দেওয়া,
কিন্তু দেবভাবাপর মানুষ্বিহিসাবে প্রীষ্ট ও আমাদের মধ্যে স্বরূপতঃ
কোন পার্থকা নেই।

ত্রিথবাদীদের \* (Trinitarian) যে গ্রীষ্ট তিনি শাংশাদের মত সাধারণ মহায় থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত। একখ-বাদীদের (Unitarian) গ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু একজন

ত্রিত্বাণী Trinitarian—ইংাদের মতে ইবর পিতা, পুত্র ও পবিত্রাস্থাতেদে একেই তিন। অপর সম্প্রদায় ইহা অধীকার করিয়া বলেন— প্রীষ্ট মন্ত্রাবাত্র।

সাধুপুদ্ধ। এ ছইরের কেউই আমাদের নাহায় কর্তে পারেন না। কিন্তু বে এই ঈখরাবতার, তিনি নিজ ঈখরছ বিশ্বত হন নি, সেই এইই আমাদের সাহায় কর্তে পারেন, তাঁতে কোনরূপ অপূর্ণতা নেই। এই সকল অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে তাঁরা ঈখর—তাঁরা আজন্ম এটা জানেন। তাঁরা খেন সেই সব অতিনেতাদের মত, যাদের নিজ নিজ অংশের অতিনয় শেব হরে গেছে—নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু যাঁরা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জ্ঞাই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। এই মহাপুক্ষগণকে সংসারের কোন মলিনতা স্পর্ণ কর্তে পারে না। তাঁরা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জ্ঞাই কিছুকাল আমাদের মত মান্থ্য হয়ে আসেন, আমাদেরই মত বদ্ধ বলে ভান কর্মেন, কিন্তু পক্ষত পক্ষে তাঁরা কথনই বদ্ধ নন, সদাই মৃক্তম্বভাব।

मलल किनियों मराज्य नमी भवर्षी वरि, किन्न छव् अहे। मण नम्र । अमलल वारा आमारमद विह्नि कन्नरा ना भारत, अहेर रिल्याद भव आमारमद निथ् एवं हरत, वारा मलल आमारमद ऋषी कन्नरा ना भारत । आमारमद कानरा हरत रा, आमदा मलल अमलल हरेर देव हो रोत । असमद केलाइत हे रा ज्ञानित क्ष्मी आमारमद लक्ष्म कृतरा हरत रा, अकेले आमारमद लक्ष्म कृतरा हरत ; आद वृत्यरा हरत रा, अकेले थान्तह अभवरों थान्तह अभवरों थान्तह अभवरों थान्तह अभवरों थान्तह केले केले स्थान अर्थरा । देव उत्तरा का वारों आहीन भारती का का स्थान अर्थरा । अकुरुभरक का सम्म हरे हें

কঃপুট্রের অফুলামা প্রাচীন পারক্তবাদিগণ বিবাদ করিতেন, অন্তরমন্ত্র ও
 অন্তিমান নামক শুজাগুলের অধিঠাতা দেববর বারা সমগ্র কাপৎ নিরম্ভিত।

এক জিনিষ এবং উভয়ই আমাদের মনে। মন যখন দ্বির ও শাস্ত হয়, তথন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্ণ কর্তে পারে না। তভাত্ত ছইয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মৃক্ত হও, তথন এদের কেউ আর তোমায় স্পর্ণ কর্তে পারবে না, তুমি মৃক্ত হয়ে পরমানন্দ সন্তোগ কর্বে। অভভ বেন লোহার শিকল, আর ভভ সোনার শিকল; কিন্ত ছইই শিকল। মৃক্ত হও এবং জয়ের মত জেনে রাথ, কোন শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে না। দোনার শিকলটির সাহায্যে লোহার শিকলটি আল্লা করে নাও, তার পর ছটোকে ফেলে দাও। অভভরূপ কাঁটা আমাদের শরীরে রয়েছে; ঐ ঝাড়েরই আর একটি কাঁটা (ভভরূপ) নিয়ে প্র্কের কাঁটাটি তুলে ফেলে শেষে ছটোকেই ফেলে দাও, দিয়ে মৃক্ত হও।

জগতে সর্ব্বদাই দাতার আদন গ্রহণ করে। সর্ব্বস্থ দিয়ে দাও, গমার ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাদা দাও, দাহায্য দাও, দেবা দাও, এতটুকুও বা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও, কিন্তু দাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। কোন সর্ভ্ ফর্ত্ত করে। না, তা শলেই তোমার ঘাড়েও কোন সর্ভ্ ফর্ত্ত চাপবে না। আমার যেন আমাদের নিজেদের বদাক্ততা থেকেই দিয়ে যাই—ঠিক মেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।

ঈশ্বর একমাত্র দেনেওরালা, জগতের সকলেই ত দোকানদার মাত্র। .....তার সই-করা ছণ্ডি ( চেক ) যোগাড় করলেই যেখানে যাবে তার থাতির হবে। ঈশ্বর অনির্বাচনীয় প্রেমন্তর্মণ—তিনি উপলব্ধির বস্তু; কিন্তু তাঁকে কথনও 'ইতি' 'ইতি' করে নির্দেশ করা হায় না।

আমানা যথন হঃথকট এবং সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি তথন জ্বগংটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন আমরা হটো কুকুর-বাছাকে পরস্পার থেলা কর্তে বা কামড়াকামড়ি কর্তে দেখে সে দিকে আদৌ খেয়াল দিই না, জানি যে হটোতে মজা কছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক আঘটা কামড় লাগ্লেও জ্বানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিট হবে না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু, সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জ্বগংটা সবই কেবল খেলার জ্বস্ত—ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপাদন কর্তে পারে না।

\*

'পড়িরে ভবদাগরে ডুবে মা তন্তুর তরী।

মারাঝড় মোহতুকান ক্রমে বাড়ে গো শহরী।

একে মনমাঝি আনাড়ি, রিপু ছজন কুজন নাড়ী,

কুবাতাদে দিরে পাড়ি, হাব্ডুব্ থেয়ে মরি;
ভেকে গোছে ভক্তির হাল, উড়ে গোল শ্রহ্মার পাল,

তরী হল বানচাল, উপার কি করি।
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার,

তরকে দিয়ে সাঁতার হর্গানামের ভেলা ধরি।'

মাডঃ, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আরু পাপীতে

নেই, তা নয় ; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত কর্ছেন। আলোক অগুচি বস্তুর উপর পড়লেও অগুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুল বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই সৌম্যাৎ সৌম্যতরা, নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

> "ধা দেবী সর্বভৃতেরু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তব্যৈ নমস্তব্যে নমস্বব্য নমো নমঃ॥"

তিনি হংশকটে, কুশাভ্ষণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার স্থের ভিতর, উদাত্ত ভাবের ভিতরও রয়েছেন। ঐ যে ভ্রমর মধুশান কর্ছে ও সেই প্রভূই ভ্রমররূপে মধুশান কচ্ছেন। ঈশ্বরই য়য়েছেন জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিলাস্ততি হই-ই ছেড়ে দেন। জেনে রাধ যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট কর্তে পারে না। কি করে কর্বে ? তুমি কি ম্কুল নও ? তুমি কি আআা নও ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চকুর চকু, প্রোত্রের শ্রোত্রস্কর । •

আমরা সংসারের মধ্য দিরে চলেছি, যেন পাহারাওরালা আমাদের ধর্বার জন্ত পিছু পিছু ছুট্ছে—তাই আমরা ক্রপ্তের যা সৌন্দর্যা, তার শুধু ঈষং আভাসমাত্রই দেখে থাকি। এই যে আমাদের এত ভর, ওটা জাড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। জাড়ের যা কিছু সন্তা সে ত কেবল ওর পেছনে মন

<sup>\*</sup> শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং.....স উ প্রাণস্ত প্রাণসক্ষককু:

<sup>--</sup> क्लांशनियर, रह साक।

ররেছে বলে। আমরা জ্বগৎ বলে যা দেখ্ছি, তা ঈশ্বরই— প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাছেন।

২৩শে জুন, রবিবার

সাহসী ও অকণট হ৪—তার পর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভজি-বিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্বই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ কর্বে। একবার শিকলের একটা কড়া কোন মতে যদি ধরে কেল, সমগ্র শিকল-টাকে ক্রমে ক্রমে টেনে আন্তে পার্বে। গাছের শিকড়ে যদি জ্বল দাও, সমন্ত গাছটাই তাতে জ্বল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা লাভ কর্তে পারি, তবে সমুদয়ই পাওয়া গেল।

একঘের ভাবই ক্বগতে মহা অনিষ্টকর জিনিষ। তোমরা নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ কর্তে পার্বে, ততই জ্বগৎকে বিভিন্নভাবে—কথনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কথনও বা ভক্তের দৃষ্টিতে—সংস্থাগ কর্তে পারবে। নিজের প্রকৃতিটাকে আগে ঠিক কর, তার পর সেই প্রকৃতি অমুযারী পথ অবলম্বন করে তাতে লেগে পড়ে থাক। প্রবর্তকের পক্ষে নিঠাই (একটা ভাবে দৃঢ় হওয়) একমাত্র উপায়; কিন্তু যদি বথার্থ ভক্তিবিশাস থাকে, এবং যদি ভাবের ঘরে চুরি' না থাকে, তবে ঐ নিষ্ঠাই তোমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে। গির্জ্জা, মন্দির, মতমতান্তর, নানাবিধ অমুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা কর্বার ক্ষন্থ তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া। কিন্তু যদি গাছটাকে বাড়াতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেক্ষে দিতে হবে। এইরূপ বিভিন্ন ধর্মা, বেদ, বাইবেল, মতমতান্তর—এ সবও যেন চারাগাছের টবের মত, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন না একদিন

বেৰুতে হবে। নিষ্ঠা যেন চারাগাছটিকে উবে বসিছে রাখা,— সাধককে তার নির্বাচিত পথে আগ্টে রাখা।

সমগ্র সমুদ্রটার দিকে দেব, এক একটা তরকের দিকে দেখো না : একটা পি পড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ (नर्था ना । প্রত্যেক কীটটি পর্যান্ত প্রভূ ঈশার ভাই। **একটাকে** বড়, অপরটাকে ছোট বল কি করে ? নিজের নিজের কোটে সকলেই যে স্ব স্থ প্রধান। আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি সূর্যা, চন্দ্র, তারাতেও রয়েছি। আত্মা দেশকালের অতীত ও সর্কব্যাপী। যে কোন মুখে সেই প্রভুর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে, তাই আমার মুথ, যে কোন চক্ষু কোন বস্তু দেখ ছে তাই আমার हकः। आमत्रा (कान निकिष्ट खारन शीमादक नहें; आमत्रा त्नर नहें, সমগ্র ব্রদাওই আমাদের দেহ। আমরা যেন ঐক্রকালিকের মত मात्रायष्टि (यात्राष्टि, जात हेव्हाभठ जामात्मत मन्नुत्थ नाना मुख स्टि \* করছি। আমরা যেন মাকড়দার মত আমাদেরই নির্মিত রুহৎ क्षात्वत मर्त्या व्यवसान कत् छि-माक्ष्मा यथनरे हैक्सा करत, उथनरे তার জালের স্থতোগুলোর যে-কোনটাতে যেতে পারে। বর্জমানে সে যেখানটায় রয়েছে, সেইখানটাই কেবল জানতে পাছাই, কিন্ত কালে সমস্ত জালটাকে জানতে পার্বে। আমরাও এখনও - आभारतत्र त्मरुठा रयथारन त्रत्यर्ह, त्मथामठारूठरे निक मुखा अञ्चल কর্ছি, এখন আমরা কেবল একটা মস্তিক্ষাত্র ব্যবহার কর্তে পারি, কিন্তু যথন পূর্ণজ্ঞান বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হই, তথন আমরা দব জান্ডে পারি, দব মস্তিফ ব্যবহার

কর্তে পারি। এখনই আমরা আমাদের বর্তমান জানকে ধাকা দিরে এমন ঠেলে দিতে পারি যে, দে তার সীমা ছাড়িরে চলে গিরে জানাতীত বা পূর্ণজানভূমিতে কাক্ক কর্তে থাক্বে।

আমরা চেষ্টা কর্ছি, কেবল অন্তিম্বরূপ, সংশ্বরূপ হতে—
তাতে 'আমি' পর্যান্ত থাক্বে না—কেবল শুদ্ধ ফার্টকসঙ্কাশ হবে;
তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিশ্ব পড়্বে, কিন্তু তা বেমন তেমনই
থাক্বে। এই অবহা লাভ হলে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না,
শরীরটা কেবল যন্ত্রবং হয়ে য়য়; সে সদা শুদ্ধভাবাপরই পাকে,
তার শুদ্ধির জন্ম আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপ্বিত্র হতেই
পারে না।

নিজেকে সেই অনস্তম্বরূপ বলে জ্বান, তা হলে ভর একদম চলে যাবে। স্বর্লাই বল, "আমিও আমার পিতা (ঈম্বর) এক।"\*

আঙ্গুরগাছে যেমন থোলো থোলো আঙ্গুর ফলে, ভবিয়তে তেমনই থোলো থোলো গ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে। তথন সংসারথেলা শেষ হয়ে যাবে। সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মৃক্ত হয়ে যাবে। যেমন, একটা কেট্লিতে জল চড়ান হয়েছে; জল কুটতে আরম্ভ হতেই প্রথমে একটার পর একটা করে বৃষ্ দ উঠতে থাকে, কেমে এই বৃষ্ দণ্ডলোর সংখ্যা বেনী হতে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা টগরগ করে ফুটতে থাকে ও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধ ও গ্রীষ্ট

I and my father are one,—বাইবেল।

এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেকা বড় ছটি ব্ৰুদ। মুশা ছিলেন একটি ছোট ব্ৰুদ, তার পর তারে বাড়া, তারে বাড়া আরও সব ব্ৰুদ উঠেছে। কোন সময়ে কিন্তু জগংশুদ্ধ এইরূপ ব্ৰুদ হরে বাশাকারে বেরিরে বাবে। কিন্তু সৃষ্টি ত অবিশ্রাম প্রবাহে চল্ছেই, আবার ন্তন জলের সৃষ্টি হয়ে ঐ পূর্ক্ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চল্তে থাক্বে।

২৪শে জুন, সোমবার (অঞ্চ স্বামীঞ্জি নারদীয় ভব্তিক্ত হুইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন)।

"ভজ্জি ঈশরে পরম প্রেমশ্বরূপ এবং অমৃত্বরূপ। যা লাভ করে মাহ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত্বলাভ করে ও তৃপ্ত হয়। যা পেলে আর কিছুই আকাক্ষা করে না, কোন কিছুর জল শোক করে না, কারও প্রতি ছেয় করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অমৃভব করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না। যা জেনে মানব মত হয়, স্তর্ক হয় ও আআরাম হয়।"◆

গুরুমহারাজ বলতেন, "এই জ্বগংটা একটা মন্ত পাগলা গারদ। এথানে স্বাই পাগল—কেউ টাকার জন্ত পাগল, কেউ

ওঁ সা কলৈ পরমপ্রেমরণা

ওঁ অমৃতহরপাচ।

ওঁ বং লক্ষা পুমান সিছো ভবতি অমৃতো ভবতি তৃংখা ভবতি।

ওঁ বং প্রাণ্য ন কিঞ্ছিৎ বাঞ্চিত ন শোচতি ন বেটি ন বনতে নোৎসাহী ভবতি।

ওঁ বল্লানাৎ মতো ভবতি ওলো ভবতি আস্বারামো ভবতি।

 <sup>—</sup> নারদভক্তিপুত্র, ১ম অমুবাক, ২র ইইতে ৬ঠ পুত্র।

মেরে মাহ্বের জন্ম পাগল, কেউ নামবশের জন্ম পাগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জন্ম পাগল। অন্যান্ত জিনিবের জন্ম পাগল না হরে ঈশ্বরের জন্ম পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন পরশমণি। তাঁর স্পর্শে মাহ্বর এক মৃহর্তে গোনা হরে যায়; আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বদলে যায়—মাহ্বের আকার থাকে, কিন্তু তার হারা কারও অনিষ্ট করা যেতে পারে না, কিন্তা কোন অন্যায় কর্ম হতে পারে না।"

"ঈখরের চিস্তা কর্তে কর্তে কেউ কাদে, কেউ হাসে, কেউ গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্তু সকলেই সেই এক ঈখরেরই কথা কয়।" \*

মহাপুক্ষেরা ধর্ম প্রচার করে যান, কিন্তু যীশু, বৃদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির স্থায় অবতারেরা ধর্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষে বা স্পর্নানিত অপরের মধ্যে ধর্মানিত কল্পতে পারেন। এটি-ধর্ম্মে একেই পবিক্রাম্মার (Holy Ghost) শক্তি বলেছে—এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই 'হস্ত-স্পর্নে'র (The laying-on of hands) কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য্য (এটি) প্রকৃতপক্ষেই শিশ্যগণের ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। একেই 'গুকু-পরম্পরাগত শক্তি' বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজুন্ই

তথন আমরা সকল কর্ম ঈশবে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত্ত ভাঁকে বিশ্বত হলে অতিশয় ক্লেশ অন্তত্ত করি।

ক্ষার এবং তাঁর পতি তোমার ভক্তি—এ হুরের মাঝখানে যেন আর এমন কিছু না আদে, যাতে ভোমায় তাঁর দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিতে পারে। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অন্তরাগী হও, তাঁকে ভালবাস, জগতের লোক যে যা বলে বলুক, গ্রাহ্ করে। না। প্রেমভক্তি তিন প্রকার—সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী। সাধারণীতে প্রতিসম্পন্ন রাক্তি প্রেমাস্পন্নের নিকট কেবল এই লাও, প্রকার বলে চেয়ে থাকে, কিন্তু নিজে কিছু দেয় না; সমঞ্জসায় বিনিময়ের ভাব থাকে—সমর্থায় কিন্তু কিছু প্রতিদান চায় না, যেমন পতক্তের আলোর প্রতি ভালবাস।—পুড়ে মরবে তবু ভালবাসতে ছাক্তবে না।

"এই ভক্তি—কৰ্ম, জ্ঞান ও যোগ হতেও শ্ৰেষ্ঠ।"\*

কর্ম্মের হারা কর্মকর্তার নিজেরই চিত্তভূদ্ধি হয়, তার হারা অপারের কোন উপকার হয় না। আমাদের নিজের সাধন করে নিজের উন্ধৃতিসাধন কর্তে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র। "যাদৃশী ভাবনা যক্ত সিদ্ধির্ভবৃতি তাদৃশী।" যীশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও,তা হলে ভামার সদা সর্কাদা তাঁকে চিন্তা কর্তে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তত্তাবাপন্ন হবে। এইরূপ সদা সর্কাদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম।
"পরা ভক্তি ও পরা বিল্লা এক জিনিষ।"

ওঁ সা তু ক শ্বজ্ঞানবোগেন্ডোহপাধিকতর। ।
 —মারদভিত্তিত্ত, ধর্ম অমুবাক, ৭ংশ হত্ত ।

ভবে ঈশ্ব সহদে কেবল নানা মতমভাস্তরের আলোচনা কর্লে চল্বে না। তাঁকে ভালবাস্তে হবে ও সাধন কর্তে হবে। সংসার ও সাংসারিক বিষয় সব ভাগা কর, বিশেষতঃ যতদিন "চারাগাছটা" —মন শক্ত না হয়। দিবারাত্রি ঈশ্বরিস্তা কর এবং যতদ্র সম্ভব অহা বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন যে সকল কন্তব্য ও চিন্তা না কর্লে নয়, সেগুলি সবই তদ্বাবভাবিত হয়ে করা যেতে পারে।

'শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিজায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর মনে কর আত্তি দিই খ্যামা নারে।'

দকল কার্যো, সকল বস্তুতে তাঁকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে ঈশ্বর কথার আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে থ্ব সংহাব্য হয়ে থাকে।

ভগবানের অথবা তাঁর যোগাতম সন্তান যে সূব মহাপুরুষ তাঁদের কুপালাভ কর। 

এই ভুটীই হচ্ছে ভগবানলাভের প্রধান উপায়।

এই সকল মহাপুক্ষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাঁচ মিনিট কাল তাঁদের সঙ্গলাভ কর্লে একটা সারা জীবন বদলে যায় । তার যদি সভাসভাই প্রাণে প্রাণে এই মহাপুক্ষসঙ্গ চাও, ভবে তামার কোন না কোন মহাপুক্ষের সঙ্গলাভ হবেই হবে।

এই ভক্তেরা যেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্থস্করপ হয়ে গায়,

ওঁ মুখ্যতন্ত্ব মহৎকুপরের ভগবৎকুপালেশাদা।

ন্নারদভক্তিপুত্র, ৫ম অমুবাক, ৩৮ পুত্র।

মহৎদক্ষ তুর্লভোহগমে)হমে।কচ।

<sup>—</sup> में, eब करूबाक, क्रम रखा

জারা বা বলেন, তাই শাস্ত্রস্করপ, তাঁরা বে কোন কার্য্য করেন,
তাই সংকর্ম্ম, এমনি তাঁদের মাহাত্ম। \* তাঁরা বে স্থানে বাস
করেছেন, সেই স্থান তাঁদের দেহনিঃস্থত পবিত্র শক্তিম্পাদনে পূর্ণ
হয়ে বায়; যারা দেখায় যায়, তারাই এই স্পাদন অকুতব করে;
তাইতে তাদেরও ভিতরে পবিত্রভাবের সঞ্চার হতে থাকে।

"এইন্ধপ ভব্তগণের ভিতর জাতি, বিষ্ণা, রূপ, কুল, ধন প্রভৃতির ভেদ নাই। যে হেতু তারা তাঁর।"শ

অদংসক্ষ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়। বিষয়ী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিন্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে। 'আমি' 'আমার' এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। খার ক্ষগতে 'আমার' বল্তে কিছুই নেই, তাঁরই কাছে ভগবান আবিভূতি হন। দব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলস্ত ত্যাগ কর, আর, 'আমার কি হবে', এরপ ভাবনা একেবারে ভেবো না। তুমি যে দব কাক্ষ করেছ, তার কলাকল দেখ্বার ক্ষন্ত ফিরেও চেরো না। ভগবানে সমর্পণ করে কর্মা করে যাও, কিন্তু ফলাফলের চিন্তা একেবারে করে। না ঞ যধন দব মনংপ্রাণ

ও তীৰীক্ৰ্বন্তি ভীৰ্বানি, স্কৰ্মী ক্ৰ্বন্তি কৰ্মানি, সচ্ছান্তী ক্ৰ্বন্তি নাজানি।
 ও তন্ত্ৰন্তা: ।—নারদন্ততিস্কল্পন, ৯ম অমুবাক, ৯৯ ও ৭০ পুল ।

<sup>া</sup> ওঁ নান্তি তেমু জাতিবিভারপকুলধনক্রিয়াদিভেদ:।

**उँ यं करानोगाः** ।

<sup>—</sup> ঐ, अम **ब**ब्राक, १२ ও १० ज्**छ** ।

<sup>🛊 😮</sup> इ:मश्रः मर्कायेव छा। छा: ।

ও' কামক্রোধমোহস্থতিত্রংশবৃদ্ধিনাশ ( সর্ববাশ ) কারণকাৎ।

এক অবিচ্ছিদ্ধ ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যথন টাকাকড়ি বা নাময়শ খুঁজে বেড়াবার সময় থাকে না, ভগবান্ ছাড়া অলা কিছু চিন্তা কর্বার অবসর থাকে না, তথনই হদয়ে সেই অপার অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো ত ওধু কাঠের মালার মত অসার জিনিষ।

প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, "এতে কোন কামনা নেই, এটি নিত্য ন্তন ও প্রতিক্ষণে বাড়তে থাকে", এটি প্রক্ল অমুভব-স্বক্লপ। অন্তভবের দারাই একে ব্যুতে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না।\*

"ভজিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভজি স্বাভাবিক, এতে কোন বুজিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভজি স্বয়ংগ্রমাণ, এতে আর অস্ত কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই"। \$ যুক্তি তর্ক কাকে বলে ?—

ওঁ তঃঙ্গারিতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রারন্তি।

ওঁ কন্তরতি কন্তরতি মায়াম্ ? যঃ সঙ্গং তাজতি,

যো মহামুভাবং দেবতে, নিশ্মমো ভবতি।

ওঁ যো বিবিক্তস্থানং দেবতে, যো লোকবন্ধমুন্ম মূলতি,

নিল্লেগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ভাজতি।

ওঁ যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সন্ন্যস্ততি, ততো নিছ্ স্থো ভবতি।

ও বেদানপি সন্ন্যস্ততি; কেবলমবিচ্ছিন্নামুরাগং গভতে।

<sup>—</sup>নারণভজিস্তা, ৬ঠ অমুবাক, ৪৩ হইতে ৪৯ সূত্র।

ও গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্রণবর্তমানম্বিছিরং ক্ষতরমস্ভবরূপন্।
 — ঐ, ১ম অনুবাক, ৫৪ পুরে।

<sup>়</sup> ওঁ অকুশাৎ সোলভাং ছকো।

ওঁ প্রমাণান্তরভানপেকভাৎ বরং প্রমাণভাৎ।

<sup>---</sup>ঐ, ৮ম অমুবাক, ৫৮ ও ৫৯ হতে।

কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। আমরা যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি, এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কথনও জাল দিয়ে ধর্তে পার্ব না,—কোন কালেও নয়:

ভক্তি অহৈত্কী হওয়া চাই। এমন কি, আমরা বথন প্রেমের অবোগ্য কোন বস্তু বা বাক্তিকে ভালবাদি, তথনও সেই প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের থেলা। প্রেমকে বেদ্ধপেই ব্যবহার করি নাকেন, "প্রেম কিন্তু স্বভাবতাই শাস্তিও আনন্দ্ররূপ"।∗

ছত্যাকারী ্যথন নিজ শিশুকে চুম্বন করে, তথন দে ভালবাসা ছাড়া আর সব ভূলে যায়। অহংটাকে একেবার নাশ করে কেল। কাম ক্রোধ ত্যাগ কর—ঈশ্বরকে সর্বস্থ সমর্পণ কর। 'নাহং নাহং — তুঁছ তুঁহ'—পুরাতন মামুষটা একেবারে চলে গেছে, কেবল একমাত্র তুমিই আছ। 'আমি—তুমি'। কাউকে নিলে করো না। যদি ছাথ বিপদ্ আসে, জেনো, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থেলা কর্ছেন—আর এইটি জেনে ছাথের ভিতরও পরম স্বথী হও।

ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা পূর্ণস্বরূপ। ২**৫শে জুন, মঙ্গল**বার

যথনই কোন স্থাভোগ কর্বে, তার পরে ছাথ আস্বেই আস্বে—এই গ্রঃথ তথন তথনই আস্তে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আস্তে পারে। ৺যে আত্মা যত উন্নত, তার স্থাথের পর

<sup>🕶</sup> ও শান্তিরপাৎ পরমানন্দরপাচচ।

<sup>—</sup>ৰাঞ্গ<del>ছ</del>ন্তিস্ত্ৰ, ৮ম **অনু**ৰাক, ৬০ স্ত্ৰ I

ছংখ তত শীঘ্র আস্বে। আমরা চাই—স্থ হংখ উভরের অতীত অবস্থায় যেতে। এ উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বন্ধপ ভ্লিয়ে দের। উভয়ই শিকল—একটা লোহার শিকল, অপরটা সোনার শিকল। এ উভয়ের পশ্চাতেই আআ রয়েছেন—তাঁতে স্থও নেই, ছংখও নেই। স্থ ছংখ উভয়ই অবস্থাবিশের, আর অবস্থামাত্রেই সদা পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আআ আননস্বন্ধপ, অপরিণামী, শাস্তিস্কর্প। আমাদের আআকে যে লাভ কর্তে হবে, তা নয়; আমরা আআকে পেয়েই আছি, কেবল তাঁর উপর যে ময়লা পড়েছে, সেইটে ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর।

এই আত্মসক্রপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগংকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারব। থ্ব উচ্চভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর, আমি যে দেই অনস্ত আত্মসক্রপ, এই জেনে আমাদের জগংপ্রপঞ্জের দিকে সম্পূর্ণ শাস্তভাবে দৃষ্টিপাত কর্তে হবে। এই জগংটা একটি ছোট শিশুর খেলার মত; আমরা যখন তা জানি, তখন জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল কর্তে পারবে না। যদি প্রশংসা প্রেলে মন উংকুল হয়, তবে নিন্দার নিশ্চিত বিষয় হবে। ইন্দ্রিয়ের, এমন কি, মনেরও সম্পর মুখ অনিতা; কিন্তু আমাদের ভিতরেই দেই নিরপেক মুখ রয়েছে, যে মুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। ঐ মুখ সম্পূর্ণ প্রায়ত মুখ, ঐ মুখ আনন্দর্যক্রপ। মুখের জন্তু বাইরের বন্ধর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর কর্ব—যতই আমরা অভ্যেক্ষ, অস্তর্যারাম ও অন্তর্জ্ঞ্যাতিঃ ইব—স্মামরা ততই ধার্মিক হব। এই আ্মানানক্রেই জগতে ধর্ম্ম বলে থাকে।

অন্তর্জগৎ—যা বাজবিক সতা, তা বহির্জ্জগৎ অপেকা অনস্তর্জণ বড়। বহির্জ্জগৎটা—সেই সত্য অন্তর্জ্জগতের ছারামর বহিঃপ্রকাশ মাজ। এই জগৎটা সত্যও নর, মিধ্যাও নর; এটা সত্যের ছারা-অন্ধপমাজ। কবি বলেছেন, কল্পনা—"সত্যের সোনালী ছারা।"

আমাদের বাদ দিলে জগংটা অচেতন মৃত জড়পদার্থ মাত্র। আমরা যথন জগতের মধ্যে প্রবেশ করি, তথনই তা আমাদের পক্ষে সঞ্জীব হয়ে ওঠে। আমরাই জগতের পদার্থসমূহকে জীবন দান করছি, কিন্তু আবার আহাম্মকের মত ঐ কথা ভূলে গিয়ে কথনও তা থেকে ভন্ন পাঞ্ছি, কথনও আবার তাই ভোগ করতে याष्ट्रि । श्रांत्रहृद ि काष्ट्र ना थाक्ष्म पूप श्रव ना-रामन राहे মেছুনীদের হয়েছিল-এমন যেন তোমাদের না হয়। কতকগুলো মেছুনী আঁদ্রচুব জি মাথায় করে বাজার থেকে বাড়ী ফির্ছিল-এমন সময় খুব ঝড়বৃষ্টি এল। তারা বাড়ী যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। मानिनी तात्व जात्मत य घरत ७ए७ मिल, जात ठिक शास्मह কুলের বাগান। হাওয়াতে বাগানের ফুন্দর ফুন্দর কুলের গ্রহ তাদের নাকে আসতে লাগ ল-সেই গন্ধ তাদের এত আৰু বোধ হতে লাগুল যে, তারা কোন মতে খুমুতে পারে । শেষে তাদের মধ্যে একজন বল্লে, 'দেখ, আমাদের আঁাস্চ্ব ড়িগুলোতে ৰুল ছড়িয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওরা যাক।' তাই করাতে ধথন নাকের কাছে সেই আঁাস্চুব্ড়ির গন্ধ আস্তে লাগ্ল তথন ভারা আরামে নাক ডাকিয়ে যুমুতে লাগ্ল।

এই সংসারটা আঁস্চুব্ড়ির মত—আমরা যেন হুখভোগের অভ

ওর উপর নির্ভর না করি। যারা করে, তারা তামসপ্রকৃতি বা
বছৰীব। তার পর আবার রাজসপ্রকৃতির লোক আছে; তাদের
অহটো খ্ব প্রবল, তারা সদাই "আমি আমি" বলে থাকে।
তারা কখন কখন সংকাধ্য করে থাকে, চেটা কর্লে তারা ধার্মিক
হতে পারে। কিন্তু সান্তিকপ্রকৃতিই সর্ক্লেট তারা সদাই
অন্তম্প্—তারা সদাই আন্থনিষ্ঠ। প্রত্যেক বাজিতেই এই সন্ধ,
রজ: ও তমোগুল আছে; এক এক সমন্ন মায়ুবে এক এক গুণের
প্রাধাস হয় মাত্র।

সৃষ্টি মানে একটা কিছু নির্দাণ বা তৈরী করা নয়, সৃষ্টি মানে
—বে সাম্যভাব নই হয়ে গেছে, সেইটাকে পুনর্লাভ কর্বার চেটা
—বেমন একটা শোলার ছিপি (কর্ক) যদি টুক্রো টুক্রো করে জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলো বেমন আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেসে পঠ্বার চেটা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন, যেখানে জগং সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অগুভ থাক্বেই থাক্বে। একটুথানি অগুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খ্ব ভাল; কারণ, সাম্যভাব এলে এই জ্বগংই নাই হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা। যতদিন এই জ্বগং চল্ছে, ততদিন সঙ্গে তালমন্দও চল্বে; কিছু যখন আমরা জ্বগংকে অতিক্রম করি, তথন ভালমন্দ হয়েরই পারে চলে যাই,—পরমানন্দ লাভ করি।

জগতে হ:খবিবহিত স্থপ, অশুভবিবহিত শুভ কখন পাবার সম্ভাবনা নেই ; কারণ, জীবনের অর্থই হচ্ছে সামাভাবের বিচ্চাতি। चामारमत हारे मुक्ति ; कीवन, स्थ वा ७७-- ध नत्वत कानहारे नत्र। स्वीत्रिश्रवार अनस्रकान धरत চলেছে—जात आपिश रनरे, অন্তও নেই-বেন একটা অগাধ ব্রদের উপরকার সদা-গতিশীল তরঙ্গ। ঐ হদের এমন সব গভীর স্থান আছে, বেখানে আমরা এখনও পৌছতে পারিনি, এবং আর কতকগুলি জারগা আছে, বেখানে সাম্যভাব পুনঃ সংস্থাপিত হয়েছে—কৈন্ত উপরের তরঙ্গ मर्कानारे চলেছে, তথায় অনস্তকাল ধরে ঐ সাম্যাবস্থা লাভের চেষ্টা চলেছে। জীবন ও মৃত্যু একটা বাাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, একই মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভন্নই মান্না—এ অবস্থাটাকে পরিকার করে বোঝবার জো নেই—এক সময়ে বাঁচ বার চেটা হচ্ছে, আবার পরমূহুর্ত্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বরূপ— আত্মা—এই উভরেরই পারে। আমরা যথন ঈশ্বরের অন্তিত্ব শীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই— ষা থেকে আমরা আমাদের পুথক করে ফেলেছি, আর আমাদের থেকে পৃথক্ বলে উপাদনা কৰ্ছি। কিন্তু তা চিরকালই একমাত্র ঈশ্বরপদবাচ্য যে আমাদের অস্তরাত্মা, তাঁরই উপাসনা।

সেই নই সাম্যাবস্থা পুন:প্রাপ্ত হতে হলে আমাদের প্রথান রক্ষা দারা তমা, পরে সহ দারা রক্ষাকে জন্ম কর্তে হবে। নার অর্থে সেই স্থির, ধীর, প্রশাস্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে লেষে অক্যাস্ত ভাব অর্থাৎ রক্ষা তমা একেবারে চলে যাবে। বন্ধন ছিঁড়ে কেলে দাও, মৃক্ত হও, যথার্থ সিশ্বরতনন্ত্র হও, তবেই বীশুর মত পিতাকে দেখ্তে পাবে। ধর্ম ও সশ্বর বল্তে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীশ্ব র্বান্ত। হ্রন্সাত, দাস্য ত্যাগ কর। যদি ভূমি

মুক্তবভাব হও, তবেই তুমি কেবলমাত্র আত্মা; বদি মুক্তবভাব হও, তবেই অমৃতত্ব ভোমার করতলগত; তবেই বলি, ঈশ্বর মধার্থ আছেন—বদি তিনি মুক্তবভাব হন।

জগংটা আমার জন্ম, আমি কথন জগতের জন্ম নই। ভালমন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা কথনও তাদের দাস নই। পশুর चनात श्राक्त—रा व्यवसास व्याहि, तारे व्यवसास श्राह थाका ; মানুষের স্বভাব মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা; আর (मवेठात श्रञाव-- ভागमन किंडूत अग्र (**ठ**ष्टे। थाक्त ना--- नर्समा, সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা। আমাদের দেবতা হতে হবে। হুদরটাকে সমুদ্রের মত মহান করে ফেল; জগতের কুদ্র কুদ্র ভাব সকলের পারে চলে যাও: এমন কি অণ্ডভ এলেও আনন্দে উন্মন্ত হয়ে যাও: জগংটাকে একটা ছবির মত দেও; এইটি জেনে রাখ বে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না: আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর। জগতের স্থ কি রকম জান ৷ যেন ছোট ছোট ছেলেরা থেলা করতে করতে কাদার মধ্য থেকে কাচের মালা কুড়িয়ে পেরেছে। জগতের মুখ্যু:খের উপর শাস্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভালমন্দ উভয়কেই এক বলে দেখ-উভয়ই ভগবানের থেলা, স্বতরাং ভালমন্দ, স্থাত:খ-সবেতেই আনন্দ কর।

ওক মহারাজ বল্তেন, "সবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাব নারায়ণের কাছ থেকে সরে থাক্তে হয়। সব জলই নারায়ণ বটে, তবে ময়লা জল থাওয়া যায় না।" "গগনমর থালে রবিচন্দ্র দীপক অলে"—অন্ত মনিরের আর কি নরকার ? "সব চকু তোমার চকু, অথচ তোমার চকু নাই; সব হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার হস্ত নাই।" ক

কিছু পাৰারও চেঠা করে। না, কিছু ছাড্ বারও চেঠা কারে না—হেরোপাদেরবর্জিত হও, বদ্দালাভসন্থই হও। কোন কিছুতে বখন তোমার বিচলিত কর্তে পার্বে না, তখনই ভূমি মৃত্তি বা বাধীনতাপদবী লাভ করেছ, বুঝতে হবে। কেবল সহ্ছ করে গেলে হবে না—একেবারে অনাসক্ত হও। সেই যাঁড়ের গল্পটি মনে রেখা। একটা মলা অনেকক্ষণ ধরে একটা যাঁড়ের শিঙ্গে বদেছিল—অনেকক্ষণ বস্বার পর তার উচিত্যবৃদ্ধি স্থেগে উঠল; হয়ত যাঁড়ের শিক্ষে বসে থাকার দক্ষণ তার বড় কই হছে—এই মনেকরে সে যাঁড়কে সম্বোধন করে বল্তে লাগ্ল, 'ভাই যাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিক্ষের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার অন্থবিধে হছে, আমার মাপ করো, এই আমি উড়ে যাদিছ।' যাঁড় বল্লে, 'না, না, ভূমি সপরিবারে এসে আমার শিক্ষে বাস কর না—আমার তাতে কি এসে যায় গু'

## ২৬শে জুন, বুধবার

যথন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তথনই আমর: সব চেয়ে ভাল কান্ধ কর্তে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেণী অভিতৃত কর্তে পারি। বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই একথা জ্ঞানেন। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্ত্তা—তাঁর কাছে হানয়

অপাণিপাদে। কবনো গ্রহীতা।
 পক্তভাচকু: স শূণোভাকর্ণ:। বেভারতরোপনিবৎ ৩/১৯

प्रमास, निष्म निष्म किहू कन् उत्थ ना। अक्न निष्म निष्म किह्न किह्न निष्म किह्न किह्न निष्म हिन्द किह्न निष्म किह्न किह्न किह्न किह्न निष्म किह्न किह्न निष्म किह्न किह्न निष्म किह्न किह्न निष्म किह्न किह्

আমরা এখন বা .হরেছি, তা আমাদের চিস্তাগুলোরই ফলস্বরূপ। স্থতরাং তোমরা কি চিস্তা কর, দে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য ত গৌণ জ্বিনিষ। চিস্তাগুলোই বছকালস্থারী, আর তাদের গতিও বছদূরবাাপী। আমরা যে কোন চিস্তা করি, তাতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে বার; এই ছেতু সাধুপুরুষদের ঠাট্টার বা গালে পর্যাস্ত তাঁদের হৃদয়ের তালবানা ও প্রিক্রতার একটুখানি রয়ে বায় এবং তাতে আমাদের কল্যাণ সাধনই করে।

किছুমাত कामना करता ना। प्रेश्वरत्तत्र विश्व कर्त्त, किश्व क्यान क्रमकामना करता ना। यात्रा कामनामृत्र, डाँग्यर केश्व क्यान्यर । जिल्लाकीयी मन्नामीता लाटकत्र चारत्र चारत्र धर्म वहन करत्र निरम्न यान किश्व डाँग्रा मर्ग करत्न, जामना किहूरे क्युष्टि ना। डाँग्रा

কোনরূপ দাবিদাওয়া করেন না, তাঁদের কাঞ্জ তাঁদের অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। যদি তাঁরা ( উহিক ) জ্ঞানরূপ রুক্ষের ফল \* খান তা হলে ত তাঁদের অহস্কার এদে যাবে, আর যা কিছু লোককল্যাণ তাঁরা কর্বেন—সব লোপ হয়ে যাবে। যথনই আমরা 'আমি' এই কথা বলি, তথনই আমরা আহাত্মক বনি, আর বলে যাই—আমরা 'জ্ঞান' লাভ করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চোকচাকা বলদের মত' ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুর্ছি। ভগবান্ অতি উত্তমরূপে আপনাকে লুকিয়ে রেথেছেন, তাই তাঁর কাজ্ঞ সর্কোত্তম। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাথ্তে পারেন, তিনি সবচেয়ে ধেনী কাজ্ঞ কর্তে পারেন। নিজেকে জ্বয় কর, তা হলেই সমুদ্য জগং তোমার পদতলে আসবে।

সর্গুণে অবস্থিত হলে আমরা সকল বস্তুর আসল স্বরূপ
দেখ্ তে পাই, ত্থন আমরা পঞ্চেক্সিয় এবং বৃদ্ধির অতীত প্রদেশে
চলে যাই। অহংই সেই বছণ্ট প্রাচীর, বা আমাদিগকে বন্ধ করে
বরেণছে—সত্যের মৃক্ত বাতাদে বেতে দিছে না—সকল বিষয়েই,
সকল কালেই তাইতে 'আমি আমার' এই তাব মনে এনে দেয়—
আমরা তাবি, আমি অম্ক কাল্প করেছি, তম্ক কাল্প কারছি,
ইত্যাদি। এই কৃদ্র আমিষ্টাবটাকে দূর করে দাও, আমাতে মধ্যে
এই বে অহংক্লপ শৈশাচিক তাব বয়েছে, তাকে একেবারে মেরে

<sup>\*</sup> বাইবেলে পর্বিত আছে, প্রথমস্থ নানবমানবী আমম ও ইভাকে ইবর নন্মনকালনে ছাপন করে তথাকার জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু-তারা সমতানের প্ররোচনার তাই থেরে পুর্কের দিশাপ খভাব খেকে এট হন। এখানে জ্ঞান অর্থে কুখতুংখ, ভালমন্দ প্রভৃতি আপেক্ষিক জ্ঞান।

ফেল। 'নাহং নাহং, তুঁত তুঁত' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অমুভব কর, জীবনে ঐ ভাবটাকে নিয়ে এস। যতদিন না এই অহংভাব গঠিত জ্বগংটাকে ত্যাগ করতে পার্ছি, ততদিন আমরা কথনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না। কেউ কথনও পারে নি, আর পারবেও না। সংসার ত্যাগ করা মানে —এই অহংটাকে একেবারে ভূলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে থেয়াল না রাখা: দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা দেহের না হয়ে যাই। এই বজ্জাৎ আমিটাকে একেবারে নষ্ট করে फिलाउ २८व। लारक यथन **(जामात्र मन्न दलराद, जुमि जारम्ब** আশীরাদ করে: ভেবে দেখো তারা তোমার কত উপকার ় করছে ; অনিষ্ট যদি কারও হয়, ত কেবল তাদের নি**জ্ঞাদের হচ্ছে**। এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমাকে মুণা করে; তারা তোমার অহুটোকে মেরে মেরে তোমার ভিতর থেকে বার করে দিক—তমি তা হলে ভগবানের থুব কাছে এগুবে। বানরী বেমন তার বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে থাকে কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হলে তাকে ছডে ফেলে দিয়ে, তাকে পদদলিত করতেও প-চাংপদ হয় না. সেইরপ আমরাও সংসারটাকে যতদিন পারি আঁকড়ে ধরে থাকি, किन्नु जनलार यथन जारक পদদলিত করতে नाधा इहे, তথনই আমরা ঈশ্বরের কাছে যাবার অধিকারী হই। ধন্মের জন্ম যদি অপরের অত্যাচার সহা করতে হয়ত আমরা ধন্ত; যদি আমরা লিথতে পড়তেনা জানিত আমরা ধন্ত; আমাদের দ্বীররের কাছ থেকে তফাং কর্বার জিনিষ অনেক কমে গেল 📗

ভোগ হচ্ছে লুক্ষণা সাপ-তাকে আমাদের পদদলিত করতে

হবে। আমরা ভোগ তাগ করে অগ্রদর হতে লাগ্লাম; কিছুই
না পেরে হরত আমাদের নৈরাশ্য এল। কিন্তু লেগে থাক, লেগে
থাক—কখনই ছেড়ো না। এই সংসারটা একটা পিলাটের মত। এ
সংসার যেন একটা রাজ্য—আমাদের ক্ষুদ্র অহং যেন তার রাজা।
ভাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও। কামকাঞ্চন, নামযল ত্যাগ
করে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে থরে থাক, অবশেষে আমরা স্থতঃথে সম্পূর্ণ
উদাসীনতা লাভ কর্ব। ইজিরচরিতার্থ ই স্থথ, এ ধারণা সম্পূর্ণ
জড়বাদায়ক। ওতে এক কণাও যথার্থ স্থ্য নেই; যা কিছু
স্থথ, তা দেই প্রক্ত আনন্দের প্রভিবিষ্মাত্র।

বারা ঈশরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাক্থিত কর্মীদের চেয়ে স্কাগতের জন্ম অনেক বেশী কান্ধ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে, এমন একজন লোক হান্ধার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কান্ধ করে। চিত্তশুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জ্বোর আসে।

পদ্মের মত হও। পদ্ম এক জাষণায়ই থাকে, কিন্তু বখন কুটে

• ওঠে, তখন চারদিক্ থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে। 

• অীযুত্ত কেশবচন্দ্র দেন ও জীরামক্ককের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থকা
ছিল। জীরামক্কদেব জগতের ভিতর পাপ বা অভভ ুশশুতে
পেতেন না—তিনি জগতে কিছু মন্দ্র দেখ্তে পেতেন না, কাজ্বেই

অর্থাৎ নিজে সাধন-ভজন করিয়া চরিত্রের উন্নতিসাধন কর। তোমানের
জ্ঞানভান্তির স্থাকে আকৃষ্ট হইরা লোকে আপানি আদিয়া তোমানের নিকট শিক।
করিবে, তোমানের কোথাও চুটাচুটি করিয়া প্রচার করিতে বাইতে হইবে না।

দেই মন্দ দূর কর্বার জন্ম চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন দেখ্তেন না। আর কেশবচন্দ্র একজন মন্ত ধর্ম্মসংস্কারক, নেতা, এবং ভারত-ব্যায় ব্রাক্ষসমাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ দাধনান্তে এই শান্তপ্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরবাদী মহাপুরুষ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে এক মহা ওলটপালট এনে দিয়ে গেছেন। এই সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আধার—তাঁরা প্রেমে তন্মর হয়ে **জীবনযাপন করে ভবরঙ্গমঞ্চ হতে সরে** যান। তাঁরা কথন 'আমি আমার' বলেন না। তাঁরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের যন্ত্রস্তরণ জ্ঞান করেই ধন্ত মনে করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধসকলের জ্মাদাতা। তাঁরা সদাই ঈশ্বরের সহিত দম্পর্ণভাবে তাদাত্মা লাভ করে এই বাস্তবন্ধগৎ থেকে বহুদরে এক আদর্শজগতে বাস করেন। তাঁরা কিছুই চান না এবং জ্ঞাতদারে কিছু করেনও না। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্বাপ্রকার উচ্চভাবের প্রেরকম্বর্মপ—তারা জীবনুক্ত, একেবারে অহংশৃতা: তাঁদের কুদ্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, নামগণের আকাক্ষা একেবারেই নেই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব সব লোপ হয়ে গেছে, তাঁরা নিরাকার তত্ত্বরূপ।

২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার

(সামীজি অন্ত বাইবেলের নিউ টেটামেন্ট লইরা আসিলেন এবং পুনর্বার জনের গ্রন্থ পড়িরা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।) বীশুগ্রীট বে শান্তিদাতা পাঠিরে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ আপনাকে সেই শান্তিদাতা বলে দাবি কর্তেন। 
তীর মতে 
বীত্তপ্রতির অলৌকিকভাবে জন্ম হরেছিল—একথা সীকার কর্বার
কিছুনাত্র প্রয়েজন নেই। সকল বৃগে, সকল দেশেই এইরূপ
দাবি দেখতে পাওরা বার। সকল বড়লোকেই—দেবতা হতে
তাঁদের ংল্ম হরেছে—এই দাবি করে গেছেন।

স্কান জিনিষটা আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে পারি, কিন্তু তাঁকে কথন জান্তে পারি না। জ্ঞান একটা নিয়তর অবস্থা মাত্র। তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম বথন ক্ষানলাভ কর্লেন,' তথনই তাঁর পতন হল। তার পূর্বে তিনি শ্বরং সতাশ্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ, ঈশ্বরশ্বরূপ ছিলেন। ক্ষামাদের মূথ আমাদের থেকে কিছু পৃথক পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কথন আসল মুখটাকে দেখ্তে পাই না, আমাদের তার প্রতিবিশ্বমাত্র দেখ্তে হয়। আমরা নিজেরাই প্রেমশ্বরূপ, কিন্তু বথন ঐপপ্রেমশ্বরে চিন্তা কর্তে যাই, তথনই দেখি, আমাদের একটা কর্নার আশ্রয় গ্রহণ কর্তে হয় তাহাতেই প্রমাণ হয় যে আমরা বাকে জড় বলি, সেটা চিং-এর বহিরভিবাজিনাত্র।

নিবৃত্তি অর্থে সংসার থেকে সরে আসা। হিন্দুদের পুরাণে আছে, প্রথম সষ্ট চারিজন শ্লম্বিকেঞ হংসর্কণী ভগদ্ধন্ শিকা

বালগুরীই বলিয়াছিলেন, আমি তোরাধের নিকট হইতে চলিয়া বাইব বটে;
 কিন্ত আমি ওকারাবের কল্যাবের কল্প শান্তিদাতাকে (Comforter) পাঠাইয়।
 বিব । গ্রীষ্টানেরা বলেন, এই Comforter, Holy Ghost—বা পবিজ্ঞান্ত্রনী
ক্রির।

<sup>🛊</sup> मनक, मनाजन, मनमन ७ मनरक्षाह

দিয়েছিলেন যে, সৃষ্টিপ্রপঞ্চ গৌণমাত্র; স্থুতরাং তাঁরা আর প্রজা সৃষ্টি করনেন না। এর তাৎপর্য্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি ; কারণ, আত্মাকে অভিব্যক্ত করতে গেলে শব্দ দ্বারা ঐ অভিবাক্তি সাধিত হয়, আর 'শব্দ ভাবকে নষ্ট করে ফেলে' া তা হলেও. তত্ত্ব জড়াবরণে আবৃত না হয়ে থাকতে পারে না, যদিও আমরা জানি যে অবশেষে এইব্লপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাথ তে আমর। আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্য্যই একথা বুঝেন, আর সেইজগুই অবতারেরা পুন: পুন: এদে আমাদের মূল তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিয়ে যান আর সেইকালের উপযোগী ভার একটি নৃতন আকার দিয়ে যান। গুরুমহারাক্স বলতেন, ধর্ম এক : সকল অবতারেরাই এই কথাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তবে সকলকেই সেই তত্ত্তি প্রকাশ করতে কোন না কোন আকার দিতে হয়। সেই**জ**ন্ম তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকারটি হতে উঠিয়ে নিয়ে একটি নৃতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন। যথন আমরা নামরূপ থেকে বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, যুখন আমাদের ভালমন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তথনই কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম করতে পারি। অনপ্ত উন্নতি মানে অনন্তকালের জন্ম বন্ধন; তার চেয়ে সকল রকম আক্রতির ধ্বংস্ট বাঞ্নীয়। আমাদের সর্বারক্ম দেহ, এমন কি দেবদেহ থেকেও মৃক্তিলাভ করতে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ সত্যবস্তু, চুটি সত্যবস্ত কথনও থাক্তে পারে না। একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং আমিই সেই।

<sup>🏓 &</sup>quot;The letter killeth"—वाहरवन, २व्र कविश्वितान, अत्र आहुः, ७ छ आह

4

কেবল মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই গুভকর্মের যা মূল্য। তার বারা কর্ত্তারই কল্যাণ হয়, অপর কারও কিছু হয় না।

জ্ঞান মানে শ্রেণীরদ্ধ করা—কতকগুলি জিনিয়কে এক শ্রেণীর ভিতর ফেলা। আমরা এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিয়ক দেখ লাম—দেখে সেই সবগুলিকে কোন একটা নাম দিলাম, তাতেই আমাদের মন শাস্ত হল। আমরা কেবল কতকগুলি 'ঘটনা' বা 'বাপার' আবিকার করে থাকি, কিছু 'কেন' দেগুলি ঘট্ছে, তা জানতে পারি না। আমরা অজ্ঞানেরই আয়ও থানিকটা বেশী জায়গা বোপে এক পাক ঘূরে এসে মনেকরি, আমরা কিছু জ্ঞানলাভ কর্লাম। এই জগতে 'কেন'র কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; 'কেন'র উত্তর পেতে হলে আমাদিগকে ভগবানের কাছে যেতে হবে। যিনি সকলের জ্ঞাতা, তাঁকে কথন প্রকাশ করা বায় না। এ যেন সুনের পুতুলের সমৃদ্র মাণ্তে যাওয়া—যেমন নাম্ল, অমনি গলে সমুদ্র মিশে গেল।

বৈষমাই স্ষ্টির মৃল—একরসতা বা সামাই ঈশ্বর। এই বৈষমাতাবের পারে চলে যাও; তা হলেই জীবন ও মৃত্যু উভরকেই জন কর্বে, এবং অনস্ত সমতে পৌছুল —তথনই তোমরা ব্রন্ধে প্রতিষ্ঠিত হবে, শ্বরং ব্রন্ধস্বরূপ হবে। মৃত্তিলাভ কর্বার চেষ্টা কর, তাতে প্রাণ যার, সেও শ্বীকার। একখানা বইরের সঙ্গে তার পাতাগুলোর যে সম্বন্ধ, আমানের সঙ্গে আমানের জন্মগুলোরও সেই সম্বন্ধ; আমারা কিন্তু অপরিণামী,

সাক্ষিত্বরূপ, আত্মাত্বরূপ; আর তাঁরই উপর জ্বনাস্তরের ছারা পড়ছে; যেমন একটা মশাল ধূব জ্বোরে জোরে ঘোরাতে থাক্লে চোকে একটা বৃত্তাকার প্রতীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত ব্যক্তিছের একত্ব; আর যেহেতু আত্মা অনস্ত, অপরিণামী ও অচঞ্চল, সেই হেতু আত্মা ব্রহ্মস্থল । আত্মাকে জীবন বল্তে পারা যায় না, কিন্তু তাই থেকে সম্প্র জীবন গঠিত হয়। একে স্ক্থ বলা যায় না, কিন্তু তাই থেকে স্ম্পর জীবন গঠিত হয়। একে স্ক্থ বলা যায় না, কিন্তু তাই থেকেই স্থেরে উৎপত্তি হয়।

আজকাল জগতের লোকে ভগবান্কে পরিত্যাগ কর্ছে, কারণ, লোকের ধারণা—জগতের যতদূর স্থপ্সজ্ঞলতা বিধান করা উচিত, তা তিনি কর্ছেন না; এই হেতু লোকে বলে থাকে, "ঠাকে নিয়ে আমাদের লাভ কি ?" আমাদের কি ঈশ্বকে কেবল একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা বলে ভাব্তে হবে নাকি ?

আমরা এইটুকু করতে পারি থে, আমাদের সব বাসনা দ্বান, দ্বান, ভেদবৃদ্ধি—এইগুলিকে দ্র করে দিতে পারি। 'কাঁচা আমি'কে নষ্ট করে ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে হবে—একরকম মানসিক আত্মহত্যা আর কি। শরীর ও মনকে পবিত্র ও স্বস্থ রাথ—কিন্তু কেবল দ্বাপ্রকাভ কর্বার যায়স্বন্ধপে; ঐটুকুই এদের একমাত্র যথার্থ প্রয়োজ্বন। কেবল সত্যের জ্বন্তুই সত্যের অনুসন্ধান কর, তার দ্বারা আনন্দলাভ হবে, একথা ভেবো না। আনন্দ আপনা হতে আস্তে পারে, কিন্তু তাই যেন তোমার সত্যলাভ কর্বার প্ররোচক.না হ্র।

ঈশ্বর লাভ ব্যতীত অস্ত কোন অভিসন্ধি রেখোনা। সভালাত কর্তে হলে যদি নরকের ভিতর দিয়েও যেতে হয়, ভাতেও পেছ্পাহরোনা।

২৮শে জুন, গুক্রবার

( অন্ত সকলেই স্থামীঞ্জির সহিত এক স্থানে বনভোজনে বাঝা করিরাছিলেন। বনিও স্থামীঞ্জি যেখানেই পাকিতেন, তথারই জাঁহার উপদেশ দানের বিরাম ছিল না, কিন্তু অন্তকার উপদেশের কোন প্রকার 'নোট' রাখা হর নাই। তবে কাহির হইবার পূর্ব্বে প্রাতরাশের সময় তিনি এই ক্ষেকট কথা বলিরাছিলেন।)

সর্ব্ধপ্রকার অন্তের জন্ম ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও—অত্রই ব্রহ্মস্বরূপ । ইাব সর্ব্বনাপিনী শক্তিই আমাদের ব্যক্তিশক্তিতে পরিণত হয়ে আমাদের সর্ব্ধপ্রকার কার্য্য কর্তে সাহায্য করে থাকে। ২১শে জুন, শনিবার

( অন্ন স্বামীজি গীতা হত্তে লইয়া উপস্থিত হইলেন।)

গীতার হুবীকেশ অর্থাং ইক্সিয় বা ইক্সিরবৃক্ত জীবায়াগণের ক্রম্বর গুড়াকেশ অর্থাং নিদ্রার অধীখর বা নিদ্রাজয়ী অর্জ্জ্নকে উপদেশ দিছেন। এই জগংই 'বর্দ্ধক্রে' ক্রমক্রের। বঞ্চণাগুব (অর্থাং ধর্ম) শত কোরবের (আমরা বে সকল বিবরে আসন্ত এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের) সহিত বৃদ্ধ কর্ছেন। পঞ্চণাগুবের মধ্যে সর্জ্পেষ্ঠ বীর অর্জ্জ্ন (অর্থাং প্রবৃদ্ধ জীবায়া) সেনাপতি। আমাদের সমৃদ্র ইক্সিরস্থের সঙ্গে—সৃদ্ধ করতে হবে।

আমাদের নিঃসঙ্গ হরে গাঁড়িয়ে থাক্তে হবে। আমরা ব্রহ্মস্থল, আমাদের আর সমস্ত ভাবকে এই ভাবে ভূবিরে দিতে হবে।

জীক্ষ গৰ কাজই করেছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রেকার আসজিবর্জিত হরে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কর্ণন সংসারী হয়ে বান নি। সকল কাজ কর, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর; কাজের জন্তুই কাজ কর, নিজের জন্তু কর্থনও করো না।

নামরুণাত্মক কোন কিছু কখন মুক্তবভাব হতে পারে না।
মৃত্তিকা খেকে যেমন নামরুণের হারা ঘটাদি হয়, সেইরূপ
সেই মুক্তবভাব ব্রন্ধ থেকে নামরুণের হারা আমরা হয়েছি।
তথন সেই মুক্তবভাব ব্রন্ধ সসীম বা বন্ধভাবাপায় হয়ে পড়েন;
স্তরাং আপেক্ষিক সন্তাকে কথন মুক্তবভাব বলা যেতে পারে
না। ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ আপনাকে কথনই মুক্ত
বল্তে পারে না, যথনই সে নামরুণ ভূলে যায়, তথনই মুক্ত
হয়। সমুদয় ক্লগংটাই আত্মব্যরুগ—বহুভাবে অভিব্যক্ত, যেন
এক স্থরের মধ্যেই নানা রঙ পরঙ তোলা হয়েছে—তা না
হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। সময়ে সময়ে বেম্মর বাজে বটে,
ভাতে বয়ং পরবন্তী স্থরের ঐকাটা আরও মিট লাগে।
মহান্ বিশ্বসন্ধাতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়,—
সায়া, বল ও তাধীনতা।

যদি তোমার স্বাধীনতার অপরের কিছু ক্ষতি হয়, তা হলে বৃষ্তে হবে, সে স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। অপরের কোন প্রকার ক্ষতি কথন করো না।

, মিন্টন বলেছেন, "ছর্জ্জতাই ছংখ।" কর্ম ও ফলভাগ—এই ছটির অবিচ্ছিন্ন সহজ । (অনেক সমরেই দেখা যায়, যে, হাসে বেলী, তাকে কাঁদতে হয়ও বেলী—যত হাসি তত কালা। "কর্মণ্যেবাধিকারতে মা ফলেযু কদাচন"—কর্মেই তোমার অধিকার, কলে নহে।

জড়ভাবে দেখলে কুচিস্বাপ্তলিকে রোগবীজাণু বলা খেতে পারে। আমাদের দেহ খেন লৌহপিপ্তের মত, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা খেন তার উপর আন্তে আন্তে হাতৃড়ির ঘা মারা— তাই দিয়ে আমরা দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা, গঠন করি।

আমরা জগতের সমুদয় স্তচিদ্বারাশির উত্তরাধিকারিম্বরূপ, কিন্তু সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আস্তে দেওয়া চাই।

শাস্ত্র ত সব আমাদের মধ্যেই ররেছে। "মূর্য, শুন্তে পাছে না কি, তোমার নিজ হৃদরে দিবারাত্র সেই অনস্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে — "সচিদানন্দ: সচিদানন্দ: সোহ্হং সোহ্হং।"

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা—সকলেরই ভিতর অনস্ত জ্ঞানের প্রস্তরণ রয়েছে। প্রকৃত ধর্ম একমাত্র, আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে রগড়া করে মরি। মানি পুঁশতে জ্ঞানে তাদের কাছে সত্যবৃগ ত বর্তমানই রয়েছে। আমরা নিজেরাই নত্ত হরেছি, আর জ্ঞাণকে নত্ত মনে কর্ছি।

্ৰ জ্বগতে পূৰ্ণশক্তির কোন কাৰ্য্য থাকে না। তাকে কেবল 'অন্তি' বা 'সং' মাজ বলা যায়, তার কোন কাৰ্য্য থাকে না। ১৯৮৮ যথাৰ্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, তবে আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাৰিধ হতে পারে।

# ৩॰শে জুন, রবিবার

একটা কিছু করনা আশ্রয় না করে চিন্তা কর্বার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব কর্বার চেষ্টা—এক কথা। আমরা কোন একটি বিশেষ তন্তপায়ী জীবকে অবলছন না করে তন্তপায়ী জীবমাত্তের কোন ধারণা কর্তে পারি না। স্থারের ধারণা সম্বন্ধেও ঐ কথা।

জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে হক্ষ সার নিষ্কর্ম, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি।

প্রত্যেক চিস্তার হাট ভাগ আছে—একটি হচ্ছে ভাব, আর দ্বিতীয়টা ঐ ভাবভোতক 'শব্দ'—আমাদের ঐ হাটকেই নিতে হবে। কি বিজ্ঞানবাদী (Idealist), কি অভ্বাদী (Materialist), কারও মত থাটি সত্য নয়। আমাদের ভাব ও তার প্রকাশ হুই-ই নিতে হবে।

আমরা আর্সিতেই আমাদের মুথ দেথ্তে পাই—সমৃদ্র জ্ঞানও সেইরকম যা বাইরে প্রতিবিধিত হয় তারই জ্ঞান। কেউ কথন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বকে জান্তে পার্বে না, কিন্তু আমরা স্বলংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর।

তোমার তথনই নির্বাণ অবস্থা লাভ হবে, যথন তোমার 'তুমিছ' একেবারে উড়ে যাবে। বৃদ্ধ বলেছিলেন—"যথন 'তুমি' থাক্বে না, (অর্থাৎ যথন কাঁচা আমিটা চলে যাবে) তথনই তোমার যথার্থ অবস্থা - তথনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা।"

অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ ঐশরিক জ্যোতিঃ

আর্ত ও অলাই হরে ররেছে। যেন একটা লোহার পিপের
ভিতর একটা আলো রাখা হরেছে, ঐ আলোর এতটুকু লোভিতও
বাইরে আস্তে পার্ছে না। একটু একটু করে পবিত্রতা ও
নি:আর্থতা অভ্যাস কর্তে কর্তে আমরা ঐ মারখানকার
আজানটাকে থ্ব পাতলা করে কেল্তে পারি। অবশেষে সেটা
কাচের মত বছে হরে যায়। শ্রীরামক্তকে যেন ঐ লোহার পিপে
কাচে পরিণত হরেছে। তার মধ্য দিয়ে সেই আভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ
ঠিক ঠিক দেখা যাছে। অমরা সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে
এইরপ কাচের পিপে হব—এমন কি, এর চেয়েও উচ্চ উচ্চ
বিকাশের আধারভূত হব। কিন্তু যতদিন পর্যান্ত আদৌ কোন
পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের কর্ত উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা
কর্তে হবে। অসহিফু ব্যক্তি কোন কালে সিক্ব হতে পারে না।

বড় বড় দাধুপুক্ষের। আদর্শ তদ্বের ( Principle ) দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ ; কিন্তু শিশ্বোরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ত্ব করে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া কর্তে কর্তে তত্ত্বটা ভূলে যার।

ব্দের সগুণ ঈখনের বিক্ষত্বে ক্রমাণত তর্ক করার ফলে ভারতে
প্রতিমাপ্লার হত্রপাত হল! বৈদিক বুগে প্রতিমার অকি । ছিল
না, তথনু লোকে সর্বত্র ঈখরদর্শন করত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের
ফলে আমরা লগংপ্রটা ও আমাদের স্বাস্থর্ম ঈখরকে হারালাম,
স্মার তার প্রতিক্রিয়াস্ত্রপ প্রতিমাপ্লার উৎপত্তি হল। লোকে
বুদ্ধের মূর্ত্তি গড়ে প্লা কর্তে আরম্ভ কর্লে। বীশুজীই সম্বন্ধেও
তাই হরেছে। কাঠ পাথরে প্লা থেকে বীশু বুদ্ধের পূলা পর্যন্ত

সম্নরই প্রতিমা-পৃষা, কিন্তু কোন না কোনরূপ মূর্দ্তি ব্যক্তীত আমানের চল্তে পারে না।

ংক্ষার করে সংস্থারের চেষ্টার ফল এই যে তাতে সংস্থার বা উন্নতির গতি রোধ হর। কাউকে বলো না—'ভূমি মন্দ'। বরং তাকে বল—'ভূমি ভালই আছু, আরও ভাল হও।'

পুরুতরা সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে; কারণ ভারা লোককে গাল দেয় ও তাদের কুসমালোচনা করে। তারা একটা দড়ি ধরে টান দেয়, মনে করে সেটাকে ঠিক কর্বে, কিন্তু তার ফলে আর ছ তিনটা দড়ি স্থানন্ত্রই হয়ে পড়ে। প্রেমে কথন গাল মন্দ করে না, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাজ্ঞাই ঐ রকম করে থাকে। স্থায়সন্দত রাগ বা বৈধ হিংসা বলে কোন জিনিব নেই।

যদি তৃমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধৃষ্ঠ শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্ৰীব্বাতি শক্তিশ্বরূপিনী, কিন্তু এখন ঐ শক্তিকেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে, তার কারণ, পুরুষে তার উপর অত্যাচার কর্ছে। এখন সে শৃগালীর মত; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার বৃদ্ধি ধারা নিয়মিত করা উচিত।
তা না হলে ঐ ভাবের অবনতি হরে ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত
হতে পারে।

আন্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী স্বগতের পশ্চাতে একটা অপরিণামী বস্তু আছে,—যদিও সেই চরম পদার্থের ধারণা সহজে তাঁদের মধ্যে মততেল আছে। বৃদ্ধ এটা সম্পূর্ণ অস্মীকার করেছিলেন। তিনি বল্ডেন, "ব্রহ্ম বা আস্মা বলে কিছুনেই।"

চরিত্র হিসাবে জগতের মধ্যে বৃদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তার পর গ্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় জ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান্ উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি সেই অন্তত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই সকল বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, গাদের জ্বীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজ্বীবনের প্রোত ব্যে যায়। যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মত আশ্চর্য্য মাথা মহুষ্যজ্ঞাতি আর কথনও দেখ্তে পাবে না!

জগতে একটা মাত্র শক্তিই রয়েছে—সেইটেই কথনও মন্দ, কথনও বা ভাল ভাবে অভিবাক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর সম্বতান একই নদী—কেবল ক্রেতটা পরস্পারের বিপরীত-দিক্গামী।

## ১লাজুলাই, দোমবার (শ্রীরামক্ষণের)

শ্রীরামক্রফের পিতা একজন থুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন—
এমন কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণের দানও গ্রহণ ক্রতেন
না। তার জীবিকার জন্ম সাধারণের মত কোন কাও কর্বার
জো ছিল না। তার বই বিক্রী কর্বার বা কার চাকরী কর্বার
জোত ছিলই না, এমন কি, তাঁর কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিতা
কর্বারও উপায় ছিল না। তিনি একরূপ আকাশর্তি
স্মবল্দী ছিলেন, যা অযাচিত ভাবে উপন্থিত হত, তাতেই

বে, 'ভিনি ভাদেরই লোক। ভিনি সকলকেই ভালবাস্তেন।
তার দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য—ভিনি বল্ভেন, ধর্মজগতে সব
ধর্মেরই স্থান আছে। ভিনি মৃক্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের
প্রতি সমান প্রেমেই তার মৃক্তস্বভাবের পরিচর পাওরা
যেত, বছরুব কঠোরতার নয়। এইরূপ কোমল থাকের
লোকেরাই নৃতন ভাবের সৃষ্টি করেন, আর 'ইাক-ডেকে' থাকের
লোকে ঐ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সেন্টপল এই শেষ
থাকের ছিলেন। তাই ভিনি সত্যের আলোক চতুদ্দিকে বিস্তার
করেছিলেন।

দেউপলের যুগ কিন্তু এখন আর নেই। আমাদিগকেই
অধুনাতন জগতের ন্তন আলোকস্বরূপ হতে হবে। আমাদের
যুগের এখন বিশেষ প্রয়োজন—এমন একটি সজ্ব, যা আপনা
হতেই নিজেকে দেশকালোপযোগী করে নেবে। বখন তা
হবে, তখন সেইটেই জগতের শেষ ধর্ম হবে। সংসারচক্র
চল্বেই—আমাদের তাকে সাহায্য কর্তে হবে, তাকে বাধা
দিলে চল্বে না। নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠ্ছে পড়্ছে
আর সেই সকল তরজের শীর্ষদেশে সেই যুগের অবতার
বিরাজ কর্ছেন। রামক্ষ্ণ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা
দিতে এসেছিলেন—তাঁর ধর্মে কিছু ভাঙ্গাটোরা নেই, তাঁর
ধর্ম হচ্ছে গড়া। তাঁকে ন্তন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য
জান্বার চেটা করতে হয়েছিল, কলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম
লাভ করেছিলেন। সে ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে
না, নিজে পর্য করে নিতে বলে। "আমি সত্য দর্শন

কর্ছি, তুমিও ইচ্ছা কর্লে দেখ্তে পার।"—আমি বে'সাধন অবলঘন করেছি, তুমিও সেই সাধন কর, তা হলে তুমিও আমার মত সত্য দর্শন কর্বে। ঈশবর সকলের কাছেই আস্বেন—সেই সময়ভাব সকলেরই আরত্তের ভিতর রয়েছে। জীরামক্ষক বা উপদেশ দিয়ে গেছেন, দেগুলি ইন্দুগর্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের হাই কোন নৃতন বস্তু নয়। আর তিনি দেগুলি তাঁর নিজের হাই কোন নৃতন বস্তু নয়। আর তিনি দেগুলি তাঁর নিজের হাই কোন দৃতন বস্তু নয়। তাঁর বিরুদ্ধ বলে কথন দাবীও করেন নি; তিনি নামবশের জন্ম কিছুমাত্র আকাক্ষণ কর্তেন না। তাঁর বরুদ বখন প্রায় চলিল, দেই সময় তিনি প্রচার কর্তে আরম্ভ করেন। কিছু তিনি প্রপ্রচারের জন্ম কথন বাইরে কোণাও বান্ নি। বারা তাঁর কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ কর্বে তাদের জন্ম তিনি প্রপ্রশাক করেছিলেন।

হিন্দ্দমান্তের প্রথাসুখারী তাঁর পিতামাতা তাঁর বোহনের প্রারম্ভে পাঁচ বছরের একটি ছোট মেরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিবে-ছিলেন। বালিকা এক সুব্র পলীতে তাঁর নিজ্প পরিজনের মধ্যে বাদ কর্তে লাগলেন—তাঁর ব্বা পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিরে ঈবরের পথে অপ্রসর হজিলেন, তার বিষয় তিনি কিছু জানতেন না। যথন তিনি বরছা হলেন, তথন তাঁর স্বামী তগবংপ্রাম তল্মর হয়ে গিয়েছেন। তিনি হৈটে দেশ থেকে দর্জিণেশর কালীবাড়ীতে তাঁর কাছে উপন্থিত হলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে দেখেই, তাঁর যে কি অবহা তা ব্রুতে পার্লেন; কারণ, তিনি স্বায় মহা বিশুরা ও উত্তর স্বভাবা ছিলেন। তিনি

তাঁর কথনও এইজ্ছা হর নি বে, তাঁকে গৃহস্থপদ্বীতে টেনে নামিরে আনেন।

জ্ঞীরামক্ষ ভারতে মহান্ অবতারপুক্ষরণণের মধ্যে একজন বলে পৃজ্জিত হয়ে থাকেন। তাঁর জন্মদিন তথায় ধর্মোৎস্বরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাত্তকালে পুরোহিত এসে সেই শালগ্রামশিলাকে পুলাচন্দন নৈবেলাদি দ্বারা পূজা করেন, ধূপকপুরাদির দ্বারা আরতি করেন, তার পর তাঁর শরনদিয়ে ঐরপ ভাবে পূজার জন্ম তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দ্বার্থন করেপতঃ রূপবিবজ্জিত হলেও, তিনি ঐরপ প্রতীক বা কোনরূপ জড় বস্তুর সাহাঘ্য বাতীত তাঁর উপাসনা কর্তে পাডেইন না, এই দোষ বা হ্র্কলতার জন্ম তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি শিলাটিকে স্নান করান, কাপড় পরান এবং নিজ্জের চৈত্যশক্তি দ্বারা তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন।

একটি সম্প্রদার আছে, তারা বলে—ভগবানকে কেবল শিব ও স্থানররপে পূজা করা চুর্জলতামাত্র, আমাদের অশিবরূপকেও ভালবাস্তে হবে, পূজা কর্তে হবে। এই সম্প্রদার তিবত দেশের সর্বাত বিষয়নন আর তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। ভারতে এই সম্প্রদারের প্রকাশভাবে থাক্বার জো নেই, স্থতরাং তারা গোপনে গোপনে সম্প্রদার করে থাকে। কোন্-ভ্রমেলাক

গুপ্তভাবে ভিন্ন এই দকল সম্প্রদানে যোগ দিতে পারেন না। তিব্বত দেশে তিনবার সমাধিকারবাদ কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা হরেছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে চেষ্টা বিফল হয়। তারা খুব তপক্তা করে থাকে, আর শক্তি (বিভৃতি) লাভ হিসাবে তাতে খুব সফলতা লাভও করে থাকে।

'তপস্'ণকের ধার্থব তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 'তপ্ত' বা উত্তেজিত কর্বার সাধনা বা প্রক্রিয়াবিশেষ। যেমন, হয়ত উদরাক্ত জপ করা—হর্য্যোদর হতে হর্ষ্যান্ত পর্যান্ত ক্রমাগত ওক্ষারজ্বপ। এই সকল ক্রিয়া হারা এমন একটা শক্তি, জন্মান্ত, যাকে আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক যে কোন রূপে ইছ্রা, পরিণত করা যেতে পারে। এই তপজার ভাব সমগ্র হিন্দুর্বার্থ ওতপ্রোত রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা বলেন যে, ঈশ্বরকেও জ্বগৎ হাই কর্বার জ্বন্ত তপজা কর্তে হয়েছিল। এটা যেন মানসিক ইন্ত্রবিশেষ—এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। গাল্পে আছে—"ক্রিভ্বনে এমন কিছুনেই, যা তপজা হারা পাওয়া না যেতে পারে।"

যে সব লোক এমন সব সম্প্রদারের মতামত বা কার্যান্দশাপের
বর্ণনা করে, বাদের সঙ্গে তাদের সহামুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসারে
বা অক্সাতসারে মিথাবাদী। যারা সম্প্রদার্মবিশেরে দৃঢ়বিখাদী

Communism—কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত মর, সকলের সাধারণ সম্পত্তি থাকিছে, এই মত।

তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা দেখ্তে পায়না।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ হত্মানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হরেছিল— আজ্ব মাসের কোন্ তাবিথ ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, রামই আমার সন তারিথ সব। আমি আর কোনও সন তারিথ জানিনা।

### २ त्रा कुलाहे, मक्नवात्र

#### (জগজননী)

শাক্তেরা জগতের সেই সর্ববাণিনী শক্তিকে মা বলে পৃজা করে থাকেন—কারণ, মা নামের চেরে মিট্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই দ্রীচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, ঐ উপাসনার আমাদের <u>আধ্যাত্মিক উন্নতি হর, মৃক্তি হয়, — এর হারা কথন ঐহিক উন্নতি হর না।</u> আর তাঁর ভীবণ রূপের—কন্ত্রমূর্ত্তির উপাসনাকে বামাচার বা বামমার্গ বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খ্ব হয়ে থাকে, কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর বারা তার সাধন করে, সেই জাতির একেবারে ধবসে হয়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশস্করণ, আর জনকের ধারণা



বেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হরে থাকে।

মা নাম কর্লেই শক্তির ভাব, সর্মাশক্তিমন্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব

এনে থাকে। শিশু যেমন আপনার মাকে সর্মাশক্তিমতী মনে

করে থাকে—মা সব কর্তে পারে! সে জগজ্জননী ভগবতীই

আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুগুলিনী—তাঁকে উপাসনা না করে
আমরা কথন নিজেদের জানতে পারি না।

সর্কশক্তিমন্তা, সর্ক্বাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী
ভগবতীর ্থণ। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যার, সবই সেই
জগদলা। তিনিই প্রাণক্রপিনী, তিনিই বৃদ্ধির্মপিনী, তিনি
প্রেমরূপিনী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার
জগং থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি একজন ব্যক্তি—তাঁকে জানা
বেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন রামকৃষ্ণ তাঁকে
জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত
হয়ে আমরা যা ইছলা তাই কর্তে পারি। তিনি অতি সঙ্ব
ক্রামাদের প্রার্থনার উত্তর দিরে থাকেন।

তিনি যথন ইচ্ছা যে কোনরূপে আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্ঞননীর নাম রূপ ছই থাক্তে পারে অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাক্তে পারে। তাঁকে এই সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা কর্তে কর্তে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসন্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন কোন শরীরবিশেষের সম্দর কোষগুলি (Cells)

মিলে একটি মাহ্য হয়, সেইব্লপ প্রত্যেক জীবাত্মা নি ক্রু একটি কোষ স্বৰূপ, এবং তাদের সমষ্টি ফৌরন-জার সেই ব্যক্তিটো তব্ (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমূদ্র যথন স্তির থাকে, তথন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমূদ্রে যথন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা মাবলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকাল-নিমিতস্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর হুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্দ্ধিশেষ বা নিগুণ। প্রথমান্তে রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগং, হিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞের। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগং এই ত্রিছভাব এদেছে। সমস্ত সত্তা—বা কিছু আমরা জান্তে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক; এইটিই বিশিষ্টাকৈত ভাব।

সেই জগদধার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বৃদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগলাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

#### ৩রা জুলাই, বুধবার

মোটাম্টি বল্তে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মান্ন্ৰের ধর্মের আরস্ত। "ঈশরভীতিই জ্ঞানের আরস্ত।" কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আগে যে, "পূর্ণ প্রেমের উদরে ভন্ন দূরে যান্ন। যতক্ষণ পর্যান্ত না আমরা জ্ঞানলাভ কর্ছি, যতক্ষণ পর্যান্ত না আমরা জ্ঞানলাভ কর্ছি, যতক্ষণ পর্যান্ত কিছু না কিছু ভয় থাক্বেই। যীভগ্রীষ্ট মান্ন্য ছিলেন, স্ক্তরাং তিনি

জাঁগতে অপবিত্রতা দেখাতে পেতেন—আর তার খুব নিন্দাও করে গেছেন। কিন্তু স্থার অনস্তওণে শ্রেষ্ঠ, তিনি স্থানত বিছু অস্তায় দেখাতে পান না, স্তরাং তাঁর ক্রোধেরও কোন কারণ নেই। অস্তায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কথনও সর্কোচ্চ ভাব হতে পারে না। ডেভিডের হন্ত শোনিতে কলুষিত ছিল, দেই জন্ম তিনি মন্দির নির্মাণ করতে পারেন নি।

আমাদের হৃদরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার তাব বতই বাড়তে থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্য্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে ঠিক কর, যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে—তা হলে রৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। এ যেন জালস্থিতিবিজ্ঞানের (Hydrostatics) সমস্থার মত্ত— এক বিন্দু জ্বরের শক্তিতে সমগ্র জ্বগৎকে সাম্যাবস্থায় রাথা যেতে পারে। আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি না। বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে তৎসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন বেরূপ, সমগ্র জ্বগতের তুলনার আমরাও তদ্ধপ। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর কোন গোলমাল দেখে, আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন গোল হরেছে, এরূপ কল্পনা করে থাকি।

জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হরেছে। দোব দেখিরে দেখিরে কোন কালে ভাল কাজ করা যার না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। নিশাবাদে কোনই ফল হর না।

यथार्थ दिनाञ्जिकक मकरनत महिल महाश्रृज्ञ कदाल अद्यु कांत्रण, व्यक्तिकवान वा मन्त्रुर्ण এक्षकांवह दिनारखंत मात्र मर्च । देखानीता नाधात्रणकः श्लीका हरत्र शास्त्र-काता मरन करत्. তাদের পথই একমাত্র পথ। ভারতে বৈঞ্চব-সম্প্রদায় হৈতবাদী. আর তারা অত্যন্ত গোঁডা। শৈবেরা আর একটি হৈতবাদী সম্প্রদায়: তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত আছে। সে শিবের এমন গোঁড়া ভক্ত ছিল যে, অপর কোন দেবতার নাম কানে গুনবে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে হু কানে হুই ঘটা বেঁধে রাখত। শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সম্ভষ্ট হয়ে ভাবলেন, শিব ও বিষ্ণুতে যে কোন প্রভেদ নেই, তা একে বৃঝিয়ে দেব। সেইজান্ত তিনি তার কাছে অৰ্দ্ধ শিব, অৰ্দ্ধ বিষ্ণু অৰ্থাৎ হরিহর মূৰ্ত্তিতে আবিভূতি ছলেন। সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি কঞ্চিল। কিন্তু তার এমন গোঁড়ামি যে, যখন সে দেখলে, ধূপ-ধূনার গন্ধ বিষ্ণুর नां क यात्रक, उथन विकृ यात्र त्मरे स्थाय উপভোগ कब्रा ना পান, তজ্জ্ঞ তাঁর নাক চেপে ধর্লে !

মাংসালী প্রাণী, যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলেছে, চল্ভে চল্ভেই সে খেরে ও ঘ্মিয়ে নিছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়ালীল 'ইরাফী' (মার্কিন) ভাত খেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্লান্ত্রশক্তির প্রাধান্ত থাক্বে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত

থাক্বে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তথন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।

যথন আমরা ভগবানকে ভালবাসি, তথন যেন আমরা নিজেকে ছভাগ করে ফেলি—আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাসি। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অন্তর্নপ করে সৃষ্টি করে থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রভূ হবার জন্ত সৃষ্টি করে থাকি, ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁর দাস করেন না। যথন আমরা জান্তে পারি, আমরা ঈশ্বরের সৃহিত এক, ঈশ্বর আমাদের স্থা, ত্থনই প্রকৃত সাম্যাবন্ধা লাভ হয়, তথনই আমাদের মৃক্তি হয়। (সেই অনস্ত পূক্ষ থেকে যতদিন তুমি আপনাকে এক চুলও ভফাৎ করের, ততদিন ভয় কথন দ্ব হতে পারে না)

ভগবৎ সাধনা করে—ভগবান্কে ভালবেদে ধ্বগতের কি
কুলাণ হবে, আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কথন করো না।
চুলোর যাক্ ধ্বগং, ভগবানকে ভালবাস—আর কিছু চেয়ো না।
ভালবাস এবং অপর কিছু প্রভাশা করো না। ভালবাস—ার
সব মত মতান্তর ভূলে বাও। প্রেমের পেয়ালা পাল করে
পাগল হরে যাও। বল, 'হে প্রভু, আমি তোমারই—চিরকালের
জন্ত তোমারই' এবং আর সব ভূলে গিয়ে ঝাঁপ দাও। ঈশ্বর
বল্ভে যে প্রেম ছাড়া আর কিছু ব্রায় না। একটা বিড়াল
তার বাচ্চানের ভালবেদে আদর কর্ছে দেখে দেইখানে দাড়িরে

যাও, আর ভগবানের উপাসনা কর। সে স্থানে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যা, এ কথা বিশ্বাস কর। সর্বাদা বলা, আমি তোমার, আমি তোমার; কারণ, আমরা সর্ব্বে ভগবানকে দর্শন কর্তে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে বেড়িও না—তিনি ত প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাঁকে শুধু দেখে বাও "সেই বিশাআ, জগজ্যোতিঃ প্রভূ সর্ব্বাদা তোমাদের রক্ষা করন।"

নিগুণি পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যেতে পারে না, স্থতরাং আমাদিগকে আমাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁর প্রকাশবিশেষকে উপাসনা কর্তেই হবে। যীশু আমাদের মত মন্ত্যুপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলে—তিনি গ্রীষ্ট হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর মত গ্রীষ্ট হতে পারি, আর আমাদিগকে তা হতেই হবে। গ্রীষ্ট ও বৃদ্ধ অবস্থাবিশেষের নাম—যা আমাদের লাভ কর্তে হবে। যীশু ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেরেছিল। জগন্মাতা বা আত্মাশক্তিই প্রদ্ধের প্রথম ও সর্ক্রপ্রেষ্ঠ প্রকাশ—তার পর গ্রীষ্ট ও বৃদ্ধগণ তাঁ থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই আমাদের পারিপার্থিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের বদ্ধ করি, আবার আমরাই ঐ শিকল ছিঁড়ে মৃক্ত হই। আত্মা অভরম্বরূপ। আমরা যথন আমাদের আত্মার ইহিন্দেরে অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি, তবে আমরা যে কি কর্ছি, তা জানি না। আমরা যথন

আত্মার সর্বন জান্তে পারি, তখনই ঐ রহন্ত বৃথি। একছই প্রেমের সর্বন্দের্গ অভিব্যক্তি।

পারসিক স্থফিদিগের কবিতার আছে,—

"একদিন এমন ছিল, যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বাড়তে লাগ্ল—শেষে তিনি বা আমি কেউই রইলাম না। এখন এইটুকু মাত্র অস্পইভাবে শ্বরণ হয় বে, একসময়ে ছন্তন পৃথক্ লোক ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক করে দিলে।" •

জ্ঞান জনাদি জনস্তকাল বর্ত্তমান—ঈশ্বর যতদিন আছেন, জ্ঞানও ততদিন আছে। যে ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিরম আবিদ্ধার করেন, তাঁকেই Inspired বা প্রত্যাদিই পুরুষ বা শ্বিষ বলে; তিনি যা প্রকাশ করেন, তাকে Revelation বা অপৌরুষের বাক্যও অনস্ত—এমন নির যে এ পর্যান্ত যা হয়েছে তাতেই তা শেষ হয়ে গেছে, এমন অন্ধভাবে তার অনুসরণ কর্তে হবে। ইন্দুদের বিজ্ঞোরা তাদের এত দিন ধরে সমালোচনা করে এদেছে যে, এখন তারা নিজ্বোই নিজ্ঞাদের ধর্ম সমালোচনা করেতে সাহদ করে, আর তাইতে তাদের স্বাধীনতেতা করে

শ্রীচৈতন্তের সহিত রার রামানন্দের কথোপকখনেও এই ভাবের কথা
 বাছে—

না সোরষণ না হাম রমগী। ছন্তু মন মনেক্তিব পোশল লানি। ইত্যাদি— জীচৈতক্ষচরিতাযুক্ত

দিয়েছে। তাদের বৈদেশিক শাসনকর্ত্তারা অক্তাতসারে তাদের
পারের বেড়ী ভেকে দিয়েছে। হিন্দুরা লগতের মধ্যে সব চেরে
বার্দ্ধিক লাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবদ্ধিনা বা ধর্মনিলা কাকে
বলে, তা জ্ঞানে না। তাদের মতে ভগবান বা ধর্মসহদ্ধে যে কোন
ভাবে আলোচনা করা হউক না, তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণ
লাভ হয়ে থাকে। আর তারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধর্মধ্যক্ষিতার
প্রতি কোন প্রকার ক্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না।

গ্রীষ্টার ধর্মসম্প্রদার গ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতান্থবারী করে গড়ে তোলবার চেটা কর্ছে, কিন্তু গ্রীষ্টার জীবনাদর্শে নিজেদের গড়বার চেটা করেনি। এইজ্বস্ট গ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদারের সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্বার সহায় হয়েছিল, কেবল সেইগুলিকেই রাখা হয়েছিল। স্নতরাং সেই গ্রন্থগুলির উপর কথনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইজ্বপ গ্রন্থ বা শাল্রোপাসনা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা—ওতে আমাদের হাত পা একেবারে বেঁধে রেখে দের। এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধর্মা, কি দর্শন—সকলকেই ঐ শাল্রের মতান্থবারী হতে হবে। প্রটেটাউদের এই বাইবেলের অত্যাচার সর্বাপেক্ষা ভরানক অত্যাচার। গ্রীষ্টারান দেশসমূহে প্রত্যেকের মাধার উপর এক একটা প্রকাণ্ড গীর্জ্জা চাপান রয়েছে, আর তার উপরে একথানা ধর্মগ্রন্থ,—কিন্তু তবুও মামুষ বেঁচে রয়েছে, আর তার উরতিও হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মামুষ ঈশ্বন্ধরূপ ?

बौरवत भरश भारू वह मर्स्साक बीव, जात शृथिवीह

সংর্বাচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে মাছুবের চেরে বড় বলে ধারণা কর্তে পারি না; শুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানবভাবাপন্থ
—আবার মানবঙ ঈশ্বরস্করণ। যথন আমরা মনুযুতাবের উপরে উঠে তার অতীত কোন উচ্চ বস্তর সাক্ষাংকার করি, তথন আমাদের এ জগং ছেড়ে, দেছ মন কল এ সবেরই বাইরে লাক দিতে হয়। আমরা যথন উচ্চ লাভ করে সেই অনস্তম্বরূপ হই, তথন আরু আমরা এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগং ছাড়া অন্ত কোন জগং জান্বার সম্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগভের সর্বোচ্চ সীমা। পশুদের সম্বন্ধ আমরা যা জান্তে প্রারি, তা সাদৃত্তমূলক জ্ঞান। আমরা নিজেরা যা কিছু করে থাকি ভাল অনুভব করি, তাই দিয়ে আমরা তাদের বিচার করে থাকি।

সম্দয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান—কেবল সেটা কথন বেনী, কথন কম অভিবাক্ত হয়, এই মাত্র। ঐ জ্ঞানের একমাত্র প্রস্তবণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইথানেই ঐ জ্ঞানলাভ করা যায়।

সমূদর কাব্য, চিত্রবিয়া ও সঙ্গীত কেবল ভাষার, ারি ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধন্ত তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফলভোগ করে—তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিকল বিলম্বে আাদে, তাদের মহা ছুকৈব--তাদের বেশী বেশী ভূগ্তে হবে !

যারা সমন্বভাব লাভ করেছে, তারাই প্রক্ষে অবস্থিত বলে কথিত হরে থাকে। সকল রকম দ্বণার অর্থ—আত্মার দারা আত্মার বিনাশ। স্থতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নির্মামক। প্রেমের অবস্থা লাভ করাই সিদ্ধাবস্থা; কিন্তু আমরা যওই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ (তথাকথিত) কর্তে পারি। সাথিক ব্যক্তিরা জ্ঞানে ও দেখে বে, সবই ছেলেখেলা মাত্র, স্থতরাং তার। কোন কিছু নিম্নে মাথা দামার না।

এক ঘা দিয়ে দেওয়া সোজা কাজ, কিন্তু হাত ওটিয়ে স্থির হয়ে থেকে 'হে প্রভু, আমি তোমারই শরণাগত হলাম' বলা এবং তিনি যা হয় করুন বলে অপেকা করে থাকা ভয়ানক কঠিন।

### **৫ই জুলাই, শুক্র**বার

যতক্ষণ তুমি সত্যের অন্ধরেধে যে কোন মৃহর্তে বদলাতে প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কথনই সত্য লাভ কর্তে পার্বে না; অবশু তোমাকে দৃঢ়ভাবে সত্যের অন্ধ্সদ্ধানে লেগে থাক্তে হবে।

চার্স্কাকের। ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়—তারা সম্পূর্ণ ক্ষড়বাদী ছিল। এখন সে সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রন্থত লোপ পেরে গেছে। তাদের মতে আত্মা দেহ ও ভৌতিক শক্তি খেকে উৎপদ্ধ—স্বতরাং দেহের নাশে আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার অন্তিৎ থাকে, তার কোনও প্রমাণ নেই। তারা কেবল ইন্দ্রিয়ন্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বীকার কর্ত—অহ্মান হারাও যে জ্ঞানলাভ হতে পারে তা স্বীকার করত না।

সমাধি অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব, অথবা সমত্বভাব লাভ করা।

জড়বাদী বলেন, আমি মৃক্ত বলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা ভ্রমাত্র। বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বদ্ধ বলে যে জ্ঞান হয়, সেইটেই ভ্রমাত্র। বেদাস্তবাদী বলেন, তুমি মৃক্ত ও বদ্ধ হুইই। ব্যবহারিক ভূমিতে তুমি কথনই মৃক্ত নও, কিন্তু পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে তুমি নিতামৃক্ত।

মৃক্তি ও বন্ধন উভরেরই পারে চলে যাও।

 আমরাই শিবস্বরূপ, অতীব্রিন্ন, অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রভ্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে অনস্ত শক্তি রয়েছে; জ্বগদম্বার কাছে প্রার্থনা কর্লেই ঐ শক্তি তোমাতে আস্বে।

\*হে মাতঃ বাণীখরি, তুমি স্বয়য়ৢ, তুমি আমার জিহবায় বাক্রপে আবির্ত্তা হও!

"হে মাত্র, বছ তোমার বাণীসক্লপ—তুমি আমার ভিতর আবির্ভৃতা হও! হে কালি, তুমি অনন্ত কালক্লপিন, তুমিই অমোষ শক্তিসক্লপিনী!" धरे कुगारे, गनिवात

( অন্ত স্থামীজি ব্যাসকৃত বেদান্তহতের শান্ধরভান্ত অবশহন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন । )

শঙ্করের মতে জ্বগৎকে তুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—
জন্মদ্ ( আমি ) ও বৃহদ্ ( তুমি )। আর আলো ও অন্ধকার
যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বন্ধ, ঐ হুইটিও তজ্ঞপ; স্থতরাং বলা বাছলা,
এ ছরের কোনটি থেকে অপরটি উৎপদ্ধ হতে পারে না। এই
আমি বা বিষয়ীর উপর তুমি বা বিষরের অধ্যাস হয়েছে।
বিষয়ীই একমাত্র সত্য বন্ধ, অপরটি অর্থাৎ বিষর আপাতপ্রতীরমান সভামাত্র। ইহার বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ বিষর সভ্য
ও বিষয়ী মিখ্যা—এ মত কথন প্রমাণ করা যেতে পারে না।
জঙ্পদার্থ ও বহিজ্জগং আআরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে
একটি সন্তাই রয়েছে।

আমাদের অমৃত্ত এই জগৎ সত্য ও মিখ্যার মিশ্রণে উৎপন্ন। যেমন বল-সমান্তরিকে • ছই বিভিন্নমূখী বলপ্রায়োগের ফলে একটি বন্ধতে কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, তক্রণ এই সংসারও আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ফলশ্বরূপ। এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য; কিন্তু আমরা জ্বগৎকে সে ভাবে

Parallelogram of forces—একটি সামস্থারিক ক্ষেত্রের সংলগ্ধ বাছৎক বলি ছুইটি বলের তীব্রতা ও গতিরেখার হুচনা করে, তাহা হুইলে উছার কর্ণ খারা ঐ ছুইটি বলের সম্বায় জনিত ক্লের তীব্রতা ও গতিরেখা নির্মণিত ইইবে।

দেখ্ছি না; বেমন শুক্তিতে রক্ষত-শ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রেক্ষে অপান্দর হরেছে। একেই বলে অথান। যেমন পূর্বেক্ষেমরা একটি দৃশু দেখেছি, এখন দেইটে শ্বরণ হল। যে মন্তা একটা সতা বস্তুর অপ্তিথের উপর নির্দ্রর করে, তাকেই অথাত সত্তা বলে। সেই সময়ের জন্ম দেটা সতা বলে বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্তা নয়। অথবা অধ্যাসের দৃষ্টান্ত অপরে এইকাপ দেন,—উক্ষতা ফলের ধর্ম নয়, অথচ বেমন আমরা জল উক্ষ বলে কর্রনা করে থাকি। স্কৃতরাং অধ্যাস মানে 'অত্যান তদ্বৃদ্ধিঃ'—বে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বৃদ্ধি করা। অত্যাব বোঝা যাছে যে, আমরা যথন জাগং দেখ্ছি, তথন আমরা সত্যকেই দর্শন কর্ছি, কিন্তু মাঝধানে একটা আবরণ পড়েছে—তারই বারা বিকৃতভাবাপন্ন করে দেখ ছি।

ভূমি । নিজেকে বাইরে প্রক্রেপ না করে কখন নিজেকে জান্তে পার না। লান্তি অবস্থায় আমানের সাম্নের বস্তুগুলাকেই আমরা সতা বলে মনে করি, অনৃষ্ট বস্তুকে কথন সতা বলে আমাদের বোধ হয় না। এইরূপে আমরা বিষয়কে বিষয়ী বলে ভূল করে থাকি। আজা কিন্তু কথন বিষয় হন না। মন হচ্ছে অন্তঃকরণ বা অন্তরিক্রির আর বহিরিক্রিয় ভাল তারই হাতের বন্তুস্তরক্রণ। বিষয়ীতে কিন্তিং পরিমাণে বহিঃপ্রক্রেপশক্তি (Objectifying power) আছে—তাইতে তিনি 'আমি আছি' বলে আপনাকে জান্তে পারেন। কিন্তু দেই আজা বা বিষয়ী নিজেরই বিষয় মন বা ইক্রিয়ের বিষয় নন। তবে আমুমরা একটা ভাবকে (idea) আর একটা ভাবের উপর

অধ্যাদ কর্তে পারি—যেমন আমরা ধর্ষন বলি 'আকাশ নীল',— আকাশটা একটা ভাব মাত্র, আর নীলম্বও একটা ভাব—আমরা নীলম ভাবটা আকাশের উপর আরোপারা অধ্যাদ করে থাকি।

বিছা ও অবিছা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই চুই নিরে জগং, কিছু আত্মা কোন কালে অবিছাছের হন না। আপে কিক জ্ঞানও ভাল, কারণ, সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোইণের সোপান। কিছু ইন্দ্রিয়ক জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি, বেদপ্রমাণজ্ঞ জ্ঞানও কথন পরমার্থ সতা হতে পারে না; কারণ, ঐগুলি সরই আপে কিক জ্ঞানের সীমার ভিতর। প্রথমে 'আমি দেহ' এই ত্রম দ্র করে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাজ্ঞা হবে। মানবীয় জ্ঞান পশুক্রানেরই উদ্রুত্ব অবস্থামাত্র।

বেদের এক অংশে কর্মকাগু—নানাবিধ অমুষ্ঠানপছতি, বাগ-যক্ত প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্মজ্ঞান ও বথার্থ আধ্যাত্মিক ধর্মের বিবর বণিত আছে। বেদের এই ভাগের আবতর সবদের উপারশার্থিক জ্ঞানের অতি সমীপবতী। সেই অনস্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না; এই জ্ঞান ব্যং পূর্ণক্ষপ। বহু শাস্ত্র পাঠেও এই জ্ঞান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জ্ঞান অপরোক্ষাকুভৃতিত্বরূপ। আর্শির উপর বা মঙ্গলা ব্রহেছে, তা

शतिकात करक एकन। ( निर्माह बनडोरक शनिक कर, छ। स्टाहे मण् करत रक्षात्रांक धारे कारवार जैमन करव एर, जूमि उक्क।)

তথু ব্রক্তই আছেন কয় নেই, মৃত্যু নেই, দ্বংথ নেই, কই
নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও নেই,
মন্তও নেই, দবই আমরা বক্তুতে সর্পল্লম করুছি নাম আমাদেরই।
আমরা তথনই কেবল জগতের কল্যাণ করুতে পারি, যথন
আমরা ভগবানকে ভালবাদি এবং তিনিও আমাদের ভালবাদেন।
হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্রশ্নস্থরপ—ভার উপর হত্যাকারীরূপ যে
আবরণ ররেছে, সেটা ভাতে অধান্ত বা আরোপিত হয়েছে মাতা।
তাকে আন্তে আন্তে হাত ধরে এই সত্য ক্লানিয়ে দাও।

আছাতে কোন জাতিভেদ নেই; 'আছে' তাবাটাই প্রম।
সেই রকম 'আজার জীবন বা মরণ বা কোন প্রকার গতি বা ওণ
আছে' ভাবাও প্রম। আজার কথনও পরিণাম হয় না, আজা
কথনও বানও না, আসেনও না। তিনি তাঁর নিজের সমুদর
প্রকাশগুলির অনস্ত সাক্ষিত্বরূপ, কিন্তু আমরা তাঁকে ঐ ঐ
প্রকাশ বলে মনে কর্ছি। এ এক অনাদি অনস্ত প্রমি চিরকাল
ধরে চলেছে। তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে
আমাদের উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ, বেদ বদি উল্লেড্ম গত্যকে
উল্লেড্ম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বন্তেন গ হলে
আমান বুকুতেই পার্ভাম না।

্তুৰ্গ আধাদের কালনাস্ট কুলাকার মাত্র, আর বাসনা বিরকালই বল্পল-স্থানতির ভারতর্মণ। একদৃটি ছাড়া আর কোন ভাবে জোন বল্পকে দেখো বা। ভা বদি কর, তা হলে জন্তার বা মন্দ দেখবে; কারণ, ক্ষামরা যে বছ দেখুতে পাই, তার উপর একটা ক্রমায়কে জাররণ প্রক্রেণ করি, তাই মন্দ দেখতে পাই। এই দব ক্রম হতে মুক্ত হও এবং প্রমানন্দ উপভোগ কর। সব রকম ক্রময়ক্ত হওয়াই মুক্তি।

এক হিসাবে দকল মান্ত্ৰই ব্ৰহ্মকে জ্বানে; কারণ, সে জ্বানে, "আমি আছি"; কিন্তু মান্ত্ৰই নিজের বথাৰ্থ স্বরূপ জ্বানে না।
আমরা সকলেই জ্বানি যে আমরা আছি, কিন্তু কি করে আছি,
তা জ্বানি না। অবৈতবাদ ছাড়া জগতের অস্তান্ত্র"নিয়তর ব্যাখ্যা
আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের তত্ব এই যে, আমাদের
প্রত্যেকের ভিতর যে আআ রয়েছে, তা ব্রহ্মস্কর্মণ। জ্বগৎপ্রপঞ্জের
মধ্যে যা কিছু—সব জ্বায়, বৃদ্ধি, মৃত্যু, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রশন্ত রারা সীমাবদ্ধ। আমাদের অপরোক্ষায়ুভূতি বেদেরও অতীত;
কারণ, বেদেরও প্রামাণ্য ঐ অপরোক্ষায়ুভূতির উপর নির্ভর করে। সর্ক্ষোচ্চ বেদাস্ত হচ্ছে প্রপঞ্চাতীত সন্তার তত্বজ্ঞান।

কৃষ্টির আদি আছে বল্লে, সর্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

জগৎপ্রপঞ্চান্তর্গত অব্যক্ত ও বাস্ত শক্তিকে মারা বলে। যতক্ষণ সেই মাতৃস্বরূপিনী মহামারা আমাদের ছেড়েনা দিছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না।

জগংটা আমাদের সজোগের জন্ম পড়ে রয়েছে; কিন্তু কথন কিছুর অভাব বোধ করো না। অভাব বোধ করাটা হর্জলতা, অভাব বোধেই আমাদের ভিকুক করে ফেলে। কিন্তু আমরা কি ভিকুক? আমরা রাজপুত্র! ৭ই জুলাই, রবিবার, প্রাভ্তকোল

অনস্ত আনংপ্রণক্ষকে যতই ভাগ করা বাক্ না কেন, তা অনস্তই থাকে, আর তার প্রত্যেক ভাগটাও অনস্ত।

পরিণামী ও অপরিণামী, বাস্তু ও অব্যক্ত উভর অবস্থাতেই বন্ধ এক। জ্ঞাতা ও জ্ঞেরকে এক বলে কেনো। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞের—এই ত্রিপুটী স্থগংপ্রপঞ্চমপে প্রকাশ পাছে। যোগী ধানে যে ঈশ্বরের দর্শন করেন, তা তিনি নিজ্ঞ আত্মার শক্তিতেই দেখে গাকৈন

আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বেছ্ছা
মাত্র। যতদিন ভোগস্থ গোঁজা যায়, ততদিন বন্ধন থেকে যায়।
যতদ্রণ অপূর্ণ থাকা যায়, ততদ্রণই ভোগ সন্তব; কারণ,
ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্ত্তি। জীবাআ প্রকৃতিকে
সন্তোগ করে থাকে। প্রকৃতি, জীবাআ ও ঈশ্বর—এদের
অস্ত্রনিহিত সতা হচ্ছেন বন্ধ। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁকে
প্রকাশ না কচ্ছি ততদিন তাঁকে আমরা দেখতে পাই না।
যেমন মর্থণের হারা অগ্নি উৎপাদন কর্তে পারা যায়। দেহটাকে
নিম্ন অর্ণি, প্রণব বা ওলার্লক উত্তরারণি বলে কর্না কর, আর
যাান যেন মছনস্বরূপ। তা হলে আআর মধ্যে ও ব্রক্ত্রানরপ
অগ্রি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপত্রা হারা এইটে
কর্তে চেষ্টা কর। দেহকে সরলভাবে রেথে ইজ্রিয়ভলিকে মনে

আন্ধানমর্থিং কৃত্বা প্রণবং চোন্তর্গরণিন।
 ধ্যাননির্ন্তর্থনাক্ত্যান্ত্রান্দেবং পক্তেনিগৃচ্বৎ।—ব্রক্ষোপনিবৎ।

আছতি দাও। ইব্রিয়কেক্সন্তলি সব ভিতরে, তাদের বন্ধ বা গোলকগুলি কেবল বাহিরে। স্নতরাং তাদের জ্বোর করে মনে প্রবেশ করিরে দাও। তারপর ধারণার সহারে মনকে ধ্যানে স্থির কর। যেমন ছবের ভিতর সর্ব্বতে বির্বেছে, এক্ষণ্ড জ্বেল জ্বগতের সর্ব্বত রয়েছেন। কিন্তু মহন দারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মহন কর্লে ছবের মাথন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মাকাংকার হয়।

সমূলর হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটি ইন্সির ছাড়া একটি বন্ধ বিদ্যালয় আছে। তাই দিয়েই অতীক্সির জ্ঞানলাভ হরে থাকে।

\* \* \*

জগংটা একটা অবিরাম গতিস্বরূপ; আর ঘর্ষণ (Friction) হতেই কালে সমৃদরের নাশ হবে; তারপর দিন কভক বিশ্রাম হয়ে আবার সব আরম্ভ হবে।

যতদিন এই 'ছগম্বর' মান্ত্রকে বেট্রন করে থাকে, অর্থাৎ যতদিন সে আপনাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাব্ছে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না।

#### রবিবার, অপরাহ্র

ভারতে ছটি দর্শনকে আন্তিকদর্শন বলে; কারণ, তারা বেদে বিশ্বাসী।

বাদের দর্শন বিশেষভাবে উপনিষ্ধন্ত উপর প্রতিষ্ঠিত।
ভিনি প্রাকারে অর্থাৎ বেমন বীক্সণিতলারে থুব সংক্ষেপে
ক্ষেকটা আকরের সাহারে ভারপ্রকাল করা হয়, ভেমনি ভাবে
এটা লিখেছিলেন,—এতে কর্তা ক্রিকা বড় একটা নেই।
বাসপ্রে এইরূপ সংক্ষেপে রচিত্র হওরার, শেষে ভার অর্থ বৃঝ্তে
এভ গোল হল যে এ এক প্রে খেকেই দ্বৈতবাদ, বিশিপ্তাইদ্বর্তবাদ
এবং অহৈভবাদ বা "বেদান্ত-কেলরী"র উৎপত্তি হল। আর এই
সব বিভিন্ন মতের বড় বড় ভায়কারেরা বেদের অক্যরনাশিকে
ভালের দর্শনের সক্ষে থাপ থাওয়াবার ক্ষয় সম্যে ক্ষেনেভবন মিখাবাদী হয়েছেন।

উপনিষদে কোন বাজিবিশেষের কার্য্যকলাপের ইতিহাস অতি অল্পই পাওমা যান্ত; কিন্তু অন্তান্ত প্রায় সকল শাস্ত্রই প্রধানতঃ কোন বাজিবিশেষের ইতিহাস।

বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তত্ত্বরই আলোচনা আছে। দর্শন-বর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নান্তিকভাষ পরিণত হয়।

বিশিষ্টাবৈতবাদ মানে অহৈতবাদ, কিন্তু বিশেষস্ক্র তার ব্যাখ্যাতা রামাম্মজ। তিনি বলেন, "বেদরূপ ক্ষীর্থান্ত মন্ত্রন করে বাাদ মানবজ্ঞাতির কল্যাণের জ্বস্তু এই বেদান্তদর্শনরূপ মাথন তুলেছেন।" তিনি আরও বলেছেন, "জ্বগংপ্রভু ব্রন্ধ আশেষকল্যাণ-গুণ-সমন্বিত পুরুবোক্তম।" মধ্য পুরো-দন্তর হৈতবাদী। তিনি বলেন, স্থীলোকের পর্যাক্ত বেদপাঠে অধিকার আছে। তিনি প্রধানতঃ পুরাণ থেকে তাঁর মত স্থাপনের জ্বস্তু

লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বংগন, আৰু মাধ্যে বিভূ—নিব নম; কারণ, বিফু ভিন্ন মৃত্তিদাতা আর কেউ শেই।

# ৮ই জুলাই, সোমবার

শধ্যাচার্য্যের ব্যাখ্যার ভিতর বিচারের স্থান নেই—ভিনি শাক্সপ্রমাণেই সব গ্রহণ করেছেন।

রামান্ত্রক বলেন, বেদই সর্ব্ধাপেকা শবিষ্ট পাঠনীর প্রছ। তৈর্থনিক অর্থাৎ ব্রাজণ, ক্ষত্রির ও বৈশ্র এই জিন উচ্চকর্পের সন্তানদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর অন্তম, দশম বা প্রকাদশ কর্ম বরসে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ কর্মা উচিত। বেদাধ্যয়ন অর্থ গুরুগৃহে গিরে নির্মিত শ্বর ও উচ্চারণের সহিত বেদের শব্দরাশি আগ্রন্থ কর্মা।

অপের অর্থ ভগবানের পবিত্র নাম পুনং শুনং উচ্চারণ; এই জল কর্তে কর্তে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনস্তরূপে উপনীঠ হন। বাগবজ্ঞানি যেদ অন্তঃ কোকা বা ভেলাস্বরূপ। ব্রশ্ধকে আদ্তে হলে ঐ বাগবজ্ঞানি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর ব্রহ্মজ্ঞানই মৃতিং। খৃতি আর কিছু দর—অজ্ঞানের বিনাশ; ব্রহ্মজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের বিনাশ হয়। ক্রেন্তের ভাগবর্ধা ক্রম্প্রতিত গোলে যে এই সব বাগবজ্ঞ কর্তে হবে, তার কোন বানে নেই; কেবল ওবার জল কর্নেই বণেই।

জেনদর্শনই সম্পন গ্রাথের কারণ, আর অজ্ঞানই এই জেনদর্শনের কারণ। এই কারণেই যাগবজানি অমূচানের কোন প্রয়োজন নেই; কারণ, তাতে আরও ভেদজান বাড়িরে দেয়। ঐ সকল বাগ্যজ্ঞাদির উদ্দেশু কিছু (ভোগস্থ) লাভ করা— অথবা কোন কিছু ( হঃথ ) থেকে নিস্তার পাওরা।

ব্রহ্ম নিজ্জির, আছাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই দেই আছাররগ্রান্তর্গ প্রকার জ্ঞানের হারাই দকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তক্ত প্রথম গুন্তে হবে, পরে মনন অর্থাং বিচার হারা ধারণা কর্তে হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর্তে হবে। মনন অর্থা বিচার করা—বিচার হারা, বৃক্তিতর্কের হারা ঐ জ্ঞান নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যক্ষায়ভূতি ও দাক্ষাংকার অর্থা সর্কাদা চিন্তা বা ধ্যানের হারা তাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্কীভূত করে কেলা। এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্র হতে অপর পাত্রে প্রক্রিকার চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্র হতে অপর পাত্রে প্রক্রিকার করে। ক্রাইতে আমাদের মৃক্তিলাভ কর্তে সাহান্ত করে। সর্ক্রদা 'সোহহং' 'সোহহং' এই চিন্তা কর—এইরূপ অহরহ চিন্তা মৃক্তির প্রায় কলা চিন্তার ফলে অপরোক্ষায়ভূতি লাভ হবে। গুগবান্ত্বে এইরূপ তন্মরভাবে সদাসর্ক্রদা দ্বিপর নামই ভক্তি।

সৰ রক্ষ শুভকর্ম এই শুক্তিলাভ কর্তে গৌণভাবে সাহাব্য করে থাকে। শুভ চিক্তা ও শুভ কার্য্য—অশুভ চিক্তা ও অশুভ কর্ম অপেক্ষা ক্ষ ভেদজ্ঞান উৎপাদন করে, হৃত্রাং গৌণভাবে এরা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কর্ম কর, কিন্তু কর্মকণ ভগবানে অপ্রা ন্তিন । কেবল জ্ঞানের হারাই পূর্ণভা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ ছয়। যিনি ভক্তিপূর্বক সতাস্বরূপ ভগবানের সাধনা করেন, তাঁর কাছে দেই সতাস্বরূপ ভগবানু প্রকাশিত হন।

আমরা বেন প্রদীপত্তরূপ, আর ঐ প্রদীপের জ্বলাটাই হচ্ছে আমরা থাকে জীবন' বলি। যথনই অম্লুলান কুরিয়ে থাবে, তথনই আলোটাও নিবে থাবে। আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখ্তে পারি। জীবনটা কতক্ণ্ডলি জিনিবের মিশ্রণস্বরূপ, এটা একটা কার্যাক্সরূপ, স্থতরাং উহা অবশ্রুই ওর

## ৯ই জুলাই, মঙ্গলবার

उपामान कार्यनक्षित्रक सर इत्त ।

আত্থা হিদাবে মান্তব বাত্তবিকই মৃক্ত, কিন্তু মান্তব হিদাবে সে বন্ধ, প্রত্যেক ভৌতিক অবস্থান্বারা সে পরিণাম পাছে। মান্তব হিদাবে তাকে একটা বন্ধবিশেষ বলা যার, শুধু তার ভিতর একটা মৃক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে, এই পর্য্যস্ত ৷ কিন্তু জ্বগতের সব শরীরের মধ্যে এই মন্ত্য্য শরীরই সর্কশ্রেষ্ঠ শরীর, আর মন্ত্য্য মনই সর্কশ্রেষ্ঠ মন ৷ যথন মানব আত্থোপলন্ধি করে, তথন সে আবশ্রুকমন্ত যে কোন শরীর ধারণ করতে পারে; তথন সে সব নির্মের পার ৷ এটা প্রথমতঃ একটা উল্জিমাত্র; একে প্রমাণ করে দেখাতে হবে ৷ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্যো এটা নিজে প্রমাণ করে দেখাতে হবে ; আমরা নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু অপরের মনকে বুঝাতে পারি না ৷ ধশ্ববিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাজ্যবাগই প্রমাণ করা যেতে পারে,—আর আমি যা নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ঠিক বলে

ৰেনেছি, তাই ওধু শিকা দিরে থাকি। বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই অপরোক ক্সান, কিন্তু তা কথন যুক্তিবিরোধী হতে পারে না।

কর্ম্মের হারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, মৃত্তরাং কর্মা বিদ্যা বা জ্ঞানের সহায়ক। বৌদ্ধদের মতে মানব ও তির্মাগ্ জ্ঞাতির হিত্যাধনই একমাত্র কর্মা; ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের মতে উপাসনা ও সর্বপ্রকার বাগযজ্ঞাদি অমুষ্ঠানও ঠিক সেইরপই কর্মা, এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। শহরের মতে, "শুভাশুভ সর্বপ্রকার কর্মাই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।" যে সকল কার্য্য জ্ঞানের দিকে নিয়ে বায়, মেগুলো পাপ—সাক্ষাং সম্বন্ধে নয়, কিন্তু কারণস্থারপে—বেহেতু তাদের হারা রক্ষা ও তমং বেড়ে বায়। সংস্থার হারাই কেবল জ্ঞানলাভ হয়। পুণা বা শুভকর্মের হারা জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, আর কেবল জ্ঞানের হারাই ক্ষিত্র দর্শন হয়।

ুজান কথন উৎপাদন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল আবিদ্ধার করা যেতে পারে; আর যে কোন বাজি কোন বছ, আবিদ্রিদা করেন, তাঁকেই প্রত্যাদিষ্ট (Inspired) পুরুষ বলা যেতে পারে। কেবল, যদি তিনি আধাাত্মিক সত্য জাবিদ্ধার করেন, আমর' তাঁকে ধবি বা অবতার বলি; আর যথল পেটা কোন অভ্জনতের সত্য হয়, তথন তাঁকে বৈজ্ঞানি বিনি। আর যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক প্রশাই, তথাশি আমরা প্রথমান্তর্গ প্রেনীকে উক্তত্তর আসিন দিয়ে থাকি।

শঙ্কর বলেন. ত্রন সর্ক্রপ্রকার জ্ঞানের সার, তার ভিত্তিসক্রণ, আর জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেরন্তাপ যে অভিবান্তি, তা ত্রন্তোত কায়নিক ভেদমাত্র। রামান্ত্রজ প্রক্ষে জ্ঞানের জ্বন্তিক স্বীকার করেন। থাটি অহৈতবাদীরা প্রশ্নে কোন গুণই স্বীকার করেন না—এমন কি সস্তা পর্যান্তঃ নয়—সত্তা বল্তে আমরা বাই কেন বৃঝি না। রামান্ত্রজ বলেন, আমরা সচরাচর বাকে জ্ঞান বলি, প্রক্ষ তারই সারস্বরূপ। অন্যক্ত বা সাম্যভাবাপর জ্ঞান ব্যক্ত বা বৈষমাবত্বা প্রাপ্ত হলেই জ্বং প্রপঞ্জের উৎপত্তি।

\* \* \* \*

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মসমূহের মধ্যে অস্ততম—বৌদ্ধর্ম 
তারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।
ভেবে দেশ্ব দেখি —আড়াই হাজার বংসর পূর্ণের আর্যাদের সভ্যতা
ও শিক্ষা কি অন্বত ছিল—যাতে তারা ঐরপ উচ্চ উচ্চ ভাবের 
ধারণা কর্তে পেরেছিল!

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধই জ্বাতিভেদ্ধ বীকার করেন নি, আর এখন ভারতে একজনও বৌদ্ধ দেশ্ তে পাওরা যায় না। অস্তান্ত্য দার্শনিকেরা সকলেই অল্পবিস্তর সমোজিক কুসংস্কারগুলোর ধামাধরা ছিলেন; তাঁরা বতই উচুতে উঠে থাকুন না কেন, তাঁদের মধ্যে একট্ আধট্ট চিল শকুনির ভাব ছিলই। গুরু মহারাজ বেমন বল্তেন, "চিল শকুনি এত উচুতে ওঠে যে, তাদের দেধা যায় না, কিন্তু ভাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে, কোথায় এক ট্করা পচা মাংদ পড়ে আছে!"

প্রাচীন হিন্দুরা অঙ্ত পণ্ডিত ছিলেন—যেন জীবন্ত বিখকোষ। আর মান্ত্র যেমন নিংখাসের বারা বায়ু বাইরে প্রক্ষেপ করে,
সেইরূপ বেদও তার ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে; সেই জন্মই
আমরা জান্তে পারি, তিনি সর্বাশিক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ। তিনি
জন্মং সৃষ্টি করে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায়
না; কিন্তু তিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস।
বেদের সাহায়েই জগং ব্রহ্ম সম্বন্ধে জান্তে পেরেছ—তাঁকে
জান্বার আর অন্ত উপায় নেই।

শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সম্দর জ্ঞানের থনি—এটা সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই যে, বেদে গরু হারালেও গরু পাওয়া যায়:

শহর আর্ও বলেন, কর্মকাঞ্চের বিধিনিধে মেনে চলাই
জ্ঞান নয়। একজান কোন প্রকার নৈতিক বাধাবাধকতা,
যাগাফজ্ঞাদি অফুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করে
না; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে কর্ছে বা অপর
একজন স্থাণুক্তান করছে, তাতে খাণুর কিছু আলে যায়না।

আমাদের বেদান্তবেগু জ্ঞানের বিশেষ প্রায়েকন; কারণ,
বিচার বা শাক্সদারা আমাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হতে পারে না।
তাঁকে সমাধি দারা উপলব্ধি কর্তে হবে, আর বেদান্তই ঐ
অবস্থা লাভের উপার দেখিয়ে দেয়। আমাদের স্কুলি ব্রহ্ম বা
ঈশ্বরের ভাব অভিক্রম করে সেই নিশুনি ব্রহ্মে সৌচুতে হবে।
প্রান্তেক ব্যক্তিই ব্রহ্মকে অক্সন্তব করে; ব্রহ্ম ছাড়া আর অস্কুন্তব
করবার দিতীয় বস্তুই নেই। আমাদের ভিতর মেটা আমি
ভাষি কর্ছে, দেইটাই ব্রহ্ম। কিন্তু যদিও আমারা দিনরাত তাঁকে

আছাত কৰ্ছি, তথাপি আমরা স্থানি না যে, তাঁকে অস্তত্তব কর্ছি। যে মৃহর্ত্তে আমরা ঐ সত্য স্থান্তে পারি, সেই মৃহত্তেই আমাদের সব হুঃথ কই চলে যায়; স্থতরাং আমাদের ঐ সত্যকে জান্তেই হবে। একত্ব অবস্থা লাভ কর, তা হলে আর হৈতভাব আস্বে না। কিন্তু যাগমজ্ঞাদি হারা জ্ঞানলাভ হর না; আত্মাকে অন্তেহণ, উপাসনা এবং সাক্ষাৎকার করা, এই সকলের হারাই সেই জ্ঞান লাভ হবে।

বন্ধবিত্তাই পরা বিত্তা-অপরা বিত্তা হচ্ছে বিজ্ঞান। মুণ্ডকোপ-নিষদ ( সন্ন্যাসীদের জন্ম উপদিষ্ট উপ নিষদ ) এই উপদেশ দিচ্ছেন। ছুই প্রকার বিন্তা আছে—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে বেদের যে অংশে দেবোপাসনা ও নানাবিধ যাগযজ্ঞের উপদেশ-সেই কর্মকাণ্ড এবং সর্ব্ববিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিজ্ঞা। যক্ষারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ হয়, তাই পরা বিচ্চা। সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধা থেকেই সমুদয় সৃষ্টি কচ্ছেন—বাইরের অপর কিছু তাঁর উপর কার্য্য কচ্ছে না। সেই ব্রহ্মই সমুদর শক্তিস্থরপ, ব্ৰহ্মই বা কিছু আছে সব। যিনি আত্মযাত্মী, তিনিই কেবল ব্রন্ধকে জ্বানেন। অজ্ঞানেরাই বাহ্ন পূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে; অজ্ঞানেরাই মনে করে, কর্ম্মের দারা আমাদের ব্রহ্মলাভ হতে পারে। বারা সুষ্মাবত্মে (যোগীদের মার্কে) গমন করেন, তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা শিকা করতে হলে শুরুর কাছে বেতে হবে। সমষ্টিতেও বা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে; সমুদয়ই আত্মা থেকে প্রস্ত হয়েছে। ওল্পার হচ্ছে যেন ধনু, আত্মা হচ্ছে বেন তীর, আর এক হচ্ছেন

লক্ষা। অপ্রমন্ত হয়ে তাঁকে বিদ্ধ কর্তে হবে। তাঁতে মিশে এক
হয়ে যেতে হবে। সদীম অবস্থায় আমরা সেই অসীমকে
কথনও প্রকাশ কর্তে পারি না। কিন্তু আমরাই সেই
অসীমন্তর্কা এইটি জান্লে আর কারও সঙ্গে তর্কবিতর্কের
দরকার হয় না।

ভক্তি, ধান ও ব্রন্ধচর্য্যের ধারা সেই ব্রন্ধজ্ঞান লাভ কর্তে হবে। \*সত্যমেব জন্পতে নান্তম্, সত্যেনৈব পদ্ধা বিততো দেবধান:।" সত্যেরই জন্ম হন্ন, মিখাার কথনই জন্ম হন্ন না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রন্ধলাভের একমাত্র পথ রয়েছে; কেবল সেধানেই প্রেম ও সত্য বর্ত্তমান।

#### ১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

মারের তালবাসা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই স্থায়ী হক্তে পারে না।
জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও
নয়। জড় ও চিৎ পরস্পারসাপেক—একটা দ্বারাই অপরটার
বাাখা হয়। এই পরিদুশুমান জগতের যে একটা ভিত্তি আছে,
এ বিষয়ে সকল আন্তিকই একমত,—কেবল সেই ভিত্তিয়ানীয় বস্তুর
প্রকৃতি বা স্বরূপ সধ্বন্ধেই তাঁদের মতভেদ। জড়বাধীয়া জগতের
প্রকৃপ কোন ভিত্তি আছে বলেই স্বীকার করে না।

সকল ধর্ম্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান

প্রণবোধকু: শরে। হাস্বা ব্রদ্ধ তরক্ষামূচ্যতে।
 ক্ষপ্রমন্তেন বেছবুং: শরবতস্বারো ভবেং।—মুখক, ২, ২, ঃ।

অতিক্রম করলে ভিন্দু, খাষ্টিয়ান, মৃসলমান, বৌদ্ধ এমন কি, যারা কোন প্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই প্রকার অন্তুতি হয়ে থাকে।

বীশুর দেহতাাগের পঁচিশ বংসর পরে তং-শিদ্য টমাস
(Apostle Thomas) কর্তৃক জ্বগতের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ
প্রীষ্টেখান সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক্লোস্থাকদনরা (Anglo-Saxon) তথনও অসভ্য ছিল—গায়ে চিত্র
বিচিত্র আঁকত ও পর্কতগুহায় বাদ কর্ত। এক সময়ে ভারতে
প্রায় ৩০ লক্ষ গ্রীষ্টিয়ান ছিল, কিছু এখন ভাদের সংখ্যা প্রায় ১০
লক্ষ্ণ হবে।

প্রীরধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আন্চর্মা, গ্রীরের লায় নিরীষ্ট মহাপুরুবের শিয়োরা এত নরহত্যা করেছে। বৌদ্ধ, মুসলমান ও গ্রীরধর্মা, ক্ষপতে এই তিনটিই প্রচারলীল দর্মা। এদের পূর্ববেরী তিনটি ধর্মা, যথা—হিন্দু, রাহুদী ও ক্ষরতৃট্টের (পারদী ধর্মা) কথনও প্রচার দ্বারা দলপৃষ্টি কর্তে চেষ্টা করেনি। বৌদ্ধেরা কথনও নরহত্যা করেনি, তথাপি তারা শুধুকোমল ব্যবহারের দ্বারা এক সমন্ধ ক্ষণতের তিন-চতুর্বাংশ লোককে নিক্ষমতে নিয়ে এসেছিল।

বৌদ্ধেরা ছিল সবচেয়ে বৃক্তিসঙ্গত অক্তেয়বাদী। বাস্তবিকই, শূন্তবাদ বা অহৈতবাদ, এই ছয়ের মাঝখানে বৃক্তি কোথাও দাঁড়াতেই পারে না। বৌদ্ধেরা বিচারের ঘারা সব কেটে দিয়েছিল—তারা তাদের মত বৃক্তিতে বতদ্র নিয়ে বাওরা চলে তা নিয়ে গিয়েছিল। অংহতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমার নিয়ে গিয়েছিল

এবং সেই এক অথও অহর এক্ষরস্ততে পৌছেছিল—যা থেকে

সমৃদর হুণগংপ্রপঞ্চ বাজ্ত হছে। বৌদ্ধ ও অহৈতবাদী উভরেরই

একই সময়ে একও ও বহুও বোধ আছে। এই ছটি অমুভূতির

মধো একটি সতা অপরটি মিখাা হবেই। শৃন্তবাদী বলেন,

বহুংবোধ সতা; অহৈতবাদী বলেন, একওবোধই সতা; সমগ্র

হুণাতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিমেই ধস্তাধন্তি (tug

of war) চলেছে।

অবৈতবাদী বিজ্ঞাসা করেন, শৃহ্যবাদী কোথাও একডের ভাব পান কি করে? বৃণ্যমান আলোটা বৃত্তাকার মনে হয় কি করে? একটা স্থিতি স্বীকার কর্লে তবেই না গতির ব্যাথা হতে পারে? সব ব্লিনিসের পশ্চাতে একটা অথও সত্তা প্রতীয়মান হত্তে; সেটা শৃহ্যবাদী বলেন ভ্রমমাত্র—কিন্তু এরূপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাথা কর্তে পারেন না । আবার অবৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না যে, এক বহু হল কি করে। এর ব্যাথ্যা কেবলমাত্র পারের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠ্তে হবে, একেবারে, অতীক্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। উক্ত অবস্থায় যাবার শক্তি যেন একটি যয়্তব্যায় যেতে হবে। উক্ত অবস্থায় যাবার শক্তি যেন একটি বয়্তব্যায় যেতে হবে। উক্ত অবস্থায় বাবার শক্তি বেন একটি বয়্তব্যায় যেতে হবে। উক্ত অবস্থায় বাবার শক্তি যেন একটি বয়্তব্যায় বাবার বাবার বাবার স্বর্তায় বাবার সাম্বর্তা নিজেকে ব্রহ্য়সন্তাতে পরিণত কর্তে পারে, আবার সেই অবস্থা থাকে মানবীয় অবস্থায় কিরে আস্তে পারে। স্ক্তরাম তার পক্তে আরণকার মীমাংসা হরে গেছে, আর গৌগভাবে

অপরের পক্ষেপ্ত ঐ মীমাংসা হয়ে গেছে; কারণ, দে অপরকে ঐ অবস্থার পৌছুবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইরপে বোঝা বাচ্ছে, যেথানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্ম্মের আরস্ত। আর এইরপ উপলব্ধি দারা জ্বগতের কলাণ এই হবে যে, এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্ব্বদাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে যাবে। স্বতরাং জগতের ধর্ম্মলাভই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য; আর মানব অক্টাতসারে এইটে অফুভব করেছে বলেই সে আবহমানকাল ধর্ম্মভাবকে আশ্রম্ম করে রয়েছে।

ধর্ম যেন বছগুণশালিনী পদ্বস্থিনী গাড়ী; সে অনেক লাখি মেরেছে, কিন্তু তাতে কি? সে অনেক হুধও দের। যে গরুটা হুধ দের, গোয়ালা তার লাখি সহ্চ করে যায়।

প্রবোধচন্দ্রেদয় নাটকে আছে, মহামোহ ও বিবেক এই ছই রাজার লড়াই বেধেছিল। বিবেক রাজার সম্পূর্ণ জিত আর হয় না। অবশেবে বিবেক রাজার সঙ্গে উপনিষৎ দেবীর পুনর্ম্বিলন হয়, এবং তাঁদের প্রবোধরূপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই পুত্রের প্রভাবে তাঁর শক্র বলে আর কেউ রইল না। তথন তাঁরা পরমস্কথে বাস কর্তে লাগ্লেন। আমাদের প্রবোধ বা ধর্ম্মনাক্ষাৎকাররূপ মহৈখর্যাবান্ পুত্র লাভ কর্তে হবে। প্রপ্রবোধরূপ পুত্রকে থাইয়ে দাইয়ে মান্থ্য কর্তে হবে, তা হলেই সে মন্ত একটা বীর হয়ে দাড়াবে।

ভক্তি বা প্রেমের দারা বিনা চেটার মান্নবের সমৃদর ইচ্ছাশজ্ঞি একস্থী হরে পড়ে—ত্রী-পূরুবের প্রেমই এর দৃটান্ত। ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ঞানুমার্গ কি রকম ?—না, যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্কত্য নদীকে জ্বোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে অতি সম্বর বস্তু লাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন। জ্বানমার্গ বলে, "সম্দর্ম প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর।" ভক্তিমার্গ বলে, "মোতে গা ভাসান দাও, চিরদিনের জন্ম সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর।" এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাক্রত সহজ্ব ও স্থাকর।

ভক্ত বলেন—"প্রভূ, চিরকালের জন্ত আমি তোমার। এখন থেকে আমি বা কিছু কর্ছি বলে মনে করি, তা বান্তবিক তুমিই কর্ছ—আর 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।"

"হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান কর্ব; আমার বৃদ্ধি নেই যে, আমি শাস্ত্রশিক্ষা কর্ব; আমার সময় নেই যে যোগ অভ্যাস কর্ব; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন অর্পণ কর্লাম।"

যতই অজ্ঞান বা লান্ত ধারণা আহ্নক, কিছুতেই জীবাআ ও প্রমাআর মধ্যে বাবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ বিদ না থাকেন, তথাপি প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। কুকুরের মত পচা-মড়া পুঁজে থুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অ্রেষণ কর্তে কর্তে মরা ভাল। সর্বশ্রের আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ কর্বার জন্ম সারা জীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যথন এত নিশ্চিত, তথন একটা মহান্ উদ্দেশ্যের জন্ম জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই—"সমিমিতে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

ভক্তিদারা বিনা আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়—এ জ্ঞানের পর পরাত্তিক আসে।

জ্ঞানী বড় ক্ষুন্ধ বিচার কর্তে ভালবাসে, অতি সামান্ত বিষয় নিয়েও একটা হৈ-টৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, "ঈশ্বর জাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ কর্বেন"; তাই সে সব মানে।

#### রাবিয়া

রাবিয়া রোগেতে হয়ে ম্ফমান
নিজ্পায়া পরে আছিলা শায়ান।
এছেন কালেতে নিকটে উাহার
আগমন হল গুই মহাঝার;—
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান,
প্জেন বাদের সব ম্সলমান।
কহিলা হাসান সম্বোধিয়া ওাঁবে,
"পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে,
বে শান্তি ঈশ্বর দিউন ভাহারে,
সহিষ্ণুতা-বলে বহন সে করে।"
পবিত্র মালিক—গভীরাঝা যিনি,
বলিলেন নিজ্জ অম্বভব-বালী,
"প্রভুর ষা ইচ্ছা," তাই প্রিয় যার,
আনন্দ হইবে শান্তিতে তাহার।"
রাবিয়া গুনিয়া গুলি সাধুবাণী,

স্বার্থগদ্ধলেশ আছে তাহে গণি;
কহিলা, "হে ঈশ, কণার ভাজন,
হুঁছ প্রতি এক করি নিবেদন—
বে জন দেখেছে প্রভুর বদন,
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন।
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার
উঠিবে না কভু এমত বিচার—
শান্তি পাইরাছি আমি কোনকালে;
জানিবে না কভু শান্তি কারে বলে।"

-পারসী কবিতা

### ১২ জুলাই, শুক্রবার

( অন্ত বেদাস্কণ্ডের শান্ধরভায় হইতে পড়া হইতে লাগিল।) 'তং ত সমন্বয়াং'

#### —ব্যাসস্থত্ত, ১,১,৪ ।

আত্মা বা ব্রন্ধই সমুদয় বেদাস্তের প্রতিপায়।

ঈশ্বরকে বেদান্ত থেকে জ্ঞানতে হবে। সমূদর বেদই জ্ঞাণ-কারণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ঈশ্বরের কথা বল্ছে। সমূদর হিন্দু দেবদেবীর উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রের রয়েছেন। ঈশ্বর এই তিনের একীভাব।

বেদ তোমাকে ব্রহ্ম দেখিরে দিতে পারে না। তুমি ত সেই ব্রহ্মই রয়েছ। বেদ কর্তে পারে এইটুকু বে, যে আবরণটা আমাদের চোঝের সাম্নে থেকে সভাকে আড়াল করে রেথেছে, সেইটেই দুর কর্তে সাহায্য কর্তে পারে। প্রথম চলে যায় অজ্ঞানাবরণ, তারপর যার পাপ, তারপর বাদনা ও স্বার্থপরতা দ্র হয়,—স্তরাং দব ছংখ-কটের অবদান হয়। এই অজ্ঞানের তিরোভাব তথনই হতে পারে, যথন আমরা জান্তে পারি যে, রক্ষ আর আমি এক; অর্থাৎ আপনাকে আত্মার সঙ্গে অভিয় বলে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলোর সঙ্গে নর। দেহাত্মবৃদ্ধি দূর করে দাও দেখি, তা হংগ্ট সব ছংখ দূর হবে। মনের জোরে রোগ ভাল করে দেওয়ার এই রহস্ত। এই জ্লগংটা একটা সম্মোহনের (Hypnotism) বাাপার; নিজের ওপর খেকে এই সম্মোহনের আবেশটা দূর করে ফেল, তা হলেই তোমার আর কট পাক্রে না।

মৃক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপ ত্যাগ করে পুণ্য উপার্জ্জন কর্তে হবে, তারপর পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ কর্তে হবে। প্রথমে বন্ধ: ঘারা তমাকে ব্লয় কর্তে হবে, পরে উভয়কেই সৰ্প্তংশ লয় কর্তে হবে—সর্বাদেরে এই তিন গুণকেই অতিক্রম কর্তে হবে। এমন একটা অবস্থা লাভ কর, যেখানে ভোমার প্রতি খাস প্রখাস তাঁর উপাসনাখরপ হবে। যথনই দেখ যে, অপরের কথা থেকে কোন জিনিস লিখ্ছ, বেনো যে পূর্ব্বব্রে তোমার সেই বিবন্ধ সম্বেরে, অভিক্রতা হয়েছিল; কারণ, অভিক্রতাই আমাদের একমাত্র তিলিক্ষক।

যতই ক্ষমতা লাভ হবে, ততই ছ:খ বেড়ে যাবে, স্থতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ করে কেল। কোন বাসনা করা যেন ভীমকলের চাকে কাটি দেওয়। আর বাসনাগুলো সোনার পাড-যোড়া বিষের বড়ি—এইটে জানার নামই বৈরাগা। "মন ব্রহ্ম নর।" 'তর্মাস'—তুমিই সেই, 'অহং ব্রহ্মাম্মি'—
আমিই ব্রহ্ম । যথন মান্তয় এইটে উপলব্ধি করে, তথন "ভিছতে
হলরগ্রন্থিছিছন্তন্তে সর্বসংশরাং"—তার সব হলরগ্রন্থি কেটে যার, সব
সংশর ছিব্র হয় । যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর
পর্যান্ত থাক্বেন, তত্রদিন অভয় অবস্থা লাভ হতে পারে না।
আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হবে। যদি এমন কোন বস্ত্র
থাকে যা ব্রহ্ম থেকে পূথক তা চিরকালই পূথক থাক্বে; ভূমি যদি
স্বর্ধপতঃ ব্রহ্ম থেকে পূথক হও, তুমি কথনও তাঁর সঙ্গে এক হতে
পার্বে না; আবার বিপরীত ক্রমে, যদি তুমি এক হও, তা হলে
কথনই পূথক থাক্তে পার না। যদি পুণাবলেই তোমার
ব্রহ্মের সহিত ঘোলা হয়, তা হলে পুণাক্ষরেই বিদ্ধেদ আস্বে।
আসল কথা, ব্রহ্মের সহিত তোমার নিত্য যোগ রয়েছে—পুণা কর্ম্ম
কেবল আবরণটা দূর কর্বার সহারতা করে। আমরা আজ্ঞাদ্
অর্থাৎ মৃক্তে, আম্যাদের এইটে উপলব্ধি কর্তে হবে।

'যমেবৈষ বৃণ্তে'—গাঁকে এই আত্মা বরণ করেন' • এর ুতাংপর্যা—আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি।

লায়মাঝা প্রবচনেন লভো) ন মেধরান বহনা শ্রুতেন।

যমেবৈর বৃণুতে তেন লভাঝালৈর আরো বিবৃণুতে তন্ত্রাম্।

(কঠ উপ, ১, ২, ২০)

<sup>ু</sup> এই আন্তাকৈ বেগাগ্যন ছারা গাভ করা যায় না, যেগা ছারা বা বহু লাছ অবংশও উহা লাভ হর না। এই আন্তা যাঁকে বরণ ( অর্থাৎ মনোনীত ) করেন তিনি তাঁকে লাভ করেন; তাঁর নিকটেই এই আন্তা নিজ রূপ প্রকাশ করেন।

. ব্রহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর
নির্ভর কর্ছে, অথবা াইরের কারও সাহায্যের উপর নির্ভর
কর্ছে 
কর্ছে 
লেআমাদের নিজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর কর্ছে।
আমাদের চেষ্টার হারা আর্শির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে,
সেইটে অপসারিত হয়—আর্শি যেমন তেমনি থাকে। জ্ঞাতা,
জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এ তিনের বাত্তবিক অভিত নেই। যিনি জানেন
যে, তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন।
য়ানিক্রবল একটা মত অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি কিছুই
জানেন না।

আমরা বন্ধ, এই ধারণাটাই ভুল।

ধন্ম জিনিসটা এ জগতের নয়; ধন্ম হচ্ছে চিত্তপদ্ধির বাাপার; এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মৃক্তি জিনিসটা আত্মার স্বরূপ হতে অভিন্ন। আত্মা সদা শুল, সদা পূর্ণ, সদা অপরিণামী। এই আত্মাকে তুমি কথনও জান্তে পার না। আমরা এই আত্মাকে ক্ষেত্র দৈতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই বল্তে পারি না। শঙ্কর বলেন, "বাকে আমরা মন বা কল্পনার সমৃদ্য় শক্তি প্রয়োগ করেও দূর কর্তে পারি না, তাই ব্রহ্ম।"

এই জ্বগৎপ্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দরাশি মাত্র। আমরা ইঞ্চামত এই জ্বগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি কর্তে

<sup>🌲 🍍 &#</sup>x27;যন্তামতং তন্ত মতং মতং যন্ত ন বেদ সং।

অবিফাজং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্ ॥ (কেন উপ, ২,৩)

পারি, আবার নাশ করতে পারি। এক সম্প্রদারের কন্দ্রীদের মত এই যে, শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হর, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন স্পষ্টিকর্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ কর্নেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। মীমাংসকসম্প্রদায় গলেন, "ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি।"

#### ১৩ই জুলাই, শনিবার

আমরা যা কিছু জ্বানি তাই মিশ্রণস্বরূপ, আর আমাদের সমৃদর বিবরাকুতৃতি বিশ্লেবণ হতে এসে থাকে। মনকে অমিশ্র, সত্তর বা স্বাধীন বস্তু ভাবাই হৈতবাদ। শান্ত্র বা বই পড়ে দার্শনিক জ্ঞান থা তবজ্ঞান হর না। বরং যত বই পড়বে ততই মন গুলিরে যাবে। যে সব দার্শনিক তত চিয়্তাশীল নন, তারা গুলুই থেকে গুলার শার্বাকিন, মনটা একটা অমিশ্র বস্তু—আর তাই থেকে গুলার স্বাধীন ইচ্ছা" নামক মতবাদে বিশ্বাসী হরেছিলেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান শান্ত্র (Psychology) মনের অবস্তাসমূহের কিলারণ করে দেখিরেছে যে, মন একটা মিশ্রবস্তু; আর যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রবস্তু কোন না কোন বাহু শক্তিন্ম্যুহের সংযোগে বিশ্বত ব্যাহেছ। এমন কি, যতক্ষণ না মাসুষ্টের ক্ষুণা পাঞ্চে, উতক্ষণ সে থাবার ইচ্ছা ক্রতেও পারে না। ইচ্ছা বা সম্ব্য়র (Will) বাসনার

( Desire ) অধীন। কিন্তু তব্ও আমরা স্বাধীন বা মৃক্তস্থভাব— সকলেই এটা অফুভব করে থাকে।

व्यास्क्रमतानी वालन, এই शामणां सममाखः जा इतन सनारकन অন্তিত্বের প্রমাণ কিরুপে হবে 🕺 এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা সকলেই জগৎ দেথ ছি ও তার অভিত্ব অমুভব করছি। তা হলে আমরা যে সকলে নিজে নিজেকে মুক্তস্বভাব বলে অফুভব করছি. এ অনুভবও যথার্থ না হবে কেন ? যদি সকলে অনুভব করছে বলে জ্বগতের অভিত্ব স্বীকার কর্তে হয়, তবে দকলেই যখন আপনাদের মৃক্তস্বভাব বা স্বাধীনপ্রকৃতি বলে অমুভব করছে, তথন তারও অতিও স্বীকার কর্তে হয়। তবে ইচ্ছাটাকে আমরা যেমন দেখ ছি তার সম্বন্ধে 'স্বাধীন' কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। মান্তবের নিজ মুক্তমভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয় তর্কযক্তিবিচারের ভিত্তি। 'ইচ্ছা' বদ্ধভাবাপন্ন হবার আগে যেরূপ ছিল, তাই भूक्ष्प्रভाव । এই यে माञ्चरवत्र श्राधीन देव्हात धात्रणा— এতেই প্রতিমুহুর্তে দেখাচ্ছে যে, মাসুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা কর্ছে: একমাত্র বস্তু প্রকৃত মুক্তস্বভাব হতে পারে—তা অনস্ত, অসীম, দেশকালনিমিত্তের বাইরে ৷ ্মান্নুষের ভিতর এক্ষণে যে রয়েছে, দেটা একটা পুরুস্থতিমাত্র, স্বাধীনতা মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র।

জগতে সকল জিনিদ যেন ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ কর্বার চেষ্টা কর্ছে,—তার উৎপত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎপত্তি-স্থান আত্মার কাছে যাবার চেষ্টা কর্ছে। মান্ত্র যে স্থাবের অবেরণ কর্ছে, দেটা আর কিছু নয়— দে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, সেইটে পুনরায় পাঝার চেষ্টা কর্ছে। এই যে নীতিপালন, এও
বজভাবাপর ইচ্ছার মৃক্ত হবার চেষ্টা, আর এই হতেই প্রমাণ হর
যে আমরা পূর্ণবিস্থা থেকে নেমে এসেছি।

কর্ত্তব্যর ধারণাটা যেন ছঃখন্ধপ মধ্যাহ্ছ-মার্তণ্ড—আত্মাকে যেন দগ্ধ করে ফেল্ছে। "ঙে রাজন, এই এক বিন্দু অসূত পান করে সুখী হও।" ( আত্মা অকর্তা, এই ধারণাই অসূত।)

কার্যা চলুক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আদে; কার্যোতে স্থই হয়ে থাকে, সমূদয় হঃথ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শিশু আগুনে হাত দেয়—তার স্থথ হয় বলেই; কিন্তু যথনই তার শরীর প্রতিক্রিয়া করে তথনই পুড়ে যাওয়ার কট বোধ হয়ে থাকে। ঐ প্রতিক্রিয়াটা বদ্ধ কর্তে পার্লে আমাদের আর ভয়ের কারণ কিছু নেই। মিন্তিরকে নিজের বশে নিয়ে এয়, য়েম দ্র প্রতিক্রিয়াটার থবর না রাখ্তে পারে। সাক্ষী স্বরূপ হও, দেখা যেন প্রতিক্রিয়া না আদে, কেবল তা হলেই তুমি স্থী হতে পার্বে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে স্থথকর ম্ছর্ভি সেইগুলি, যে সময় আমরা নিজেদের একেবারে ভূলে যাই। স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তব্যের ভাব থেকে কাজ করো না। আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই স্বাগ্রীটা ও একটা থেলার আধ্ডা—আমরা এথানে থেল্ছি; আমাদের জীবন ত অনম্ভ আনন্দাবকাশ।

্ জীবনের সমগ্র রহন্ত হচ্ছে নিভীক হওয়া। তোমার কি হবে, এ ভয় কথনও করো না, কারও উপর নিভঁর করো না। যথন তুমি অপরের সাহায্যের আশা ভরদা ছেড়ে লাও, কেবল দেই
মূহর্বেই তুমি মৃত্ত। যে স্পঞ্জটা প্রাজল শুবে নিয়েছে, দে আর
জল টান্তে পারে না।

আত্মরক্ষার জন্তও লড়াই করা অভ্যার, যদিও গারে পড়ে অপরকে আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উট্ জিনিস। 'ভাষা ক্রোধ' বলে কোন জিনিস নেই; কারণ, সকল বস্তুতে সমন্থ বৃদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ এদে থাকে।

### ১৪ই জুলাই, রবিবার

ভারতের দর্শন শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে—বে শাস্ত্র বা যে বিছা দারা আমরা ঈশ্বসাক্ষাংকার কর্তে পারি। দর্শন হচ্ছে ধন্দ্রের মৃত্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্থরপ। স্থতরাং কোন হিন্দু কথনও ধর্মা ও দর্শনের ভিতর সংযোগস্ত্র কি, তা জান্তে চাবে না।

দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছে: —১ম, স্থ্ল বস্তুসমূহের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান (Concrete); ২য়, ঐগুলিকে এক এক শ্রেণীতে শ্রেণীভূক্ত করা বা তাদের মধ্যে সামান্ত আবিকার করা (Generalised); ৩য়, সেই সামান্তপ্রেলির ভিতর আবার স্ক্র বিচার বারা ঐক্য আবিকার করা (Abstract)। সম্দয় বস্তু যেথানে একও প্রাপ্ত হয়, সেই চ্ডান্ত বস্তু হচ্ছেন অনিতীয় জ্রদ্ধ। ধর্মের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন প্রতীক্ষ ব্যা রূপবিশেষের সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে দেখা যায়; দিতীয় অবস্থায় নানাবিধ পৌরাণিক বর্ণনাও উপদেশের বাহুলা; সর্ক্ষের অবস্থায় দাশনিক তক্ষসমূহের বিরতি। এদের মধ্যে প্রথম ছট উধু-সামরিক প্রায়েজনের জ্বন্ত, কিন্তু দর্শনই ঐ সকলের মূল ভিত্তিম্বরূপ, আর অন্তগুলি সেই চরমতত্বে পৌছিবার সোপানস্বরূপমাত্র।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের ধারণা এই, বাইবেলের নিউ টেইামেন্ট ও গই ব্যতীত ধম্মই হতে পারে না। য়াছদীধম্মেও মৃশা ও প্রফেটদের সহক্ষে এই রকম এক ধারণা আছে। এরূপ ধারণার হেতু এই যে, এই সব ধর্মা কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে। প্রকৃত সর্ব্বোচ্চ ধর্মা যা, তা এই সকল পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়ে ওঠে; সে ধর্মা কখনও শুধু এদেরই উপর নির্ভর কর্বতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বান্তবিকই ধর্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে। সমৃদয় ব্রজ্ঞাওটা যে এক অথও বন্ধ, তা বিজ্ঞানের ঘারা প্রমাণ করা যেতে পারে। দার্শনিক বাকে সত্য বলেন, বৈজ্ঞানিক তাকেই জড় বলে থাকেন; কিন্ধু ঠিক ঠিক দেখু তে গেলে, এদের ছন্ধনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ, গৃহই-ই এক ব্রিনিস। দেখানা, পরমাণু অনুগুও অচিন্তা, অথচ তাতে ব্রক্ষাপ্তের সমৃদয় শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। বেদান্তীরাও আত্মা সমৃদয় বিভিন্ন ভাষায় ঐ এক কথাই বল্ছেন।

বেদাস্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জ্বগতের কার্যপ্রশ্বরূপ এমন এক বস্তুকে নির্দেশ কর্ছেন বা হতে অস্তু কিছুর সাহায্য ব্যতীত জ্বগতের প্রকাশ হরেছে। সেই এক কারণই নিমিত্ত, এক সমবারী ও অসমবারী উপাদান-কারণ সবই। বেমন কৃন্তকার মৃত্তিকা থেকে ঘট নির্দ্ধাণ কর্ছে; এথানে কৃন্তকার হচ্ছে নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা হচ্ছে সমবারী উপাদান-কারণ, আর কৃন্তকারের চক্র অসমবারী উপাদান-কারণ। কিন্তু আত্মা এই তিনই।
আত্মা কারণপ্ত বটেন, এবং অভিব্যক্তি বা কার্যাও বটেন।
বেলান্তী বলেন, এই জগংটা সত্য নন্ধ, এটা আপাতপ্রতীয়মান
সন্তামাত্র। প্রকৃতি আর কিছুই নর, অবিদ্যাবরণের মধ্য দিয়ে
প্রকাশিত প্রক্ষমাত্র। বিশিষ্টাদৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর প্রকৃতি
বা এই জ্বগংপ্রপঞ্চ হয়েছেন; অক্তৈবাদীরা বলেন, ঈশ্বর এই জ্বগংপ্রপঞ্চরপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি জ্বগং নন।

আমরা অন্তভৃতি বিশেষকে একটা মানসিক প্রক্রিয়ারপেই জান্তে পারি—একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিঙ্কের মধ্যে একটা দাগরূপে জান্তে পারি। আমরা মস্তিঙ্ককে সদ্ধে বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে পারি। মনকে ভূত, ভবিখাং, বর্ত্তমান—সমৃদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে। স্তরাং, মনের মধ্যে যা যা ঘটে, তা অনস্তকালের জ্বন্তু সঞ্চিত থাকে। মনের মধ্যে সব ঘটনা পূর্ব্ব থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে; মন সর্ব্ববৃত্তী কি না।

দেশকালনিমিন্ত যে চিস্তারই প্রণালীবিশেয—এই আবিদ্রিয়াই ক্যান্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিছ। কিন্তু বেদান্ত বহু পূর্ব্বে এই কথা শিবিয়ে গেছে, আর একে মারা নামে অভিহিত করেছে। সোপেনহাওয়ার কেবল মুক্তির উপর দাভিয়ে বেদোক্ত তত্বগুলি মুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর্বার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে আর্থ্ব বেলে গেছেন।

অনেকগুলি বৃক্ষ দেখে তাদের যে সাধারণ ধর্ম বৃক্ষভু-তার

আংবিভারের নামই জ্ঞান। আর সর্কোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে দেই এক কল্পর জ্ঞান।…

সমূদর জাগংপ্রপঞ্জের চরম সামান্ত বা সাধারণ ভাবই সপ্তণ ঈশ্বর ; কেবল সেটা অস্পাই, এবং স্থানিদিই ও দার্শনিক বিচারসক্ষত নয় ....

সেই এক তত্ত্ব স্বয়ং অভিব্যক্ত হচ্ছে, তা থেকেই বা কিছু সব হয়েছে।…

পদার্থবিজ্ঞানের কার্য্য খটনাবলীর আবিধার, আর দর্শন যেন ঐ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলো নিয়ে তোড়া বাঁধবার স্থতো।
চিন্তাসহায়ে ঐক্য আবিধারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকার।
এমন কি, একটা গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারটাতেও
এইরূপ একটা ঐক্যাবিধারপ্রণালীর ( Process of Abstraction ) সহায়তা নিতে হয়।…

ধর্মের ভিতর স্থূল, অপেক্ষাকৃত হল্ম তত্ত্ব, ও চরম একত্ব—এই ভিন ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো না। সেই চরম হল্ম তত্ত্বে, সেই একত্তে চলে বাও।

অন্তরেরা তম:প্রধান যন্ত্র, দেবতারা সক্প্রধান থন্ত্র; কিছ ছুই-ই যন্ত্র। মাপুষই কেবল যন্ত্রবং নম্ম। বন্ধবং ভারটাকে দূর করে দাও; দেব অন্তর, ছুই হতেই তুমি প্রেষ্ঠ—এইটে ধারণা কর, তরেই তুমি মৃক্ত হতে পার্বে। এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, বেখানে মাপুষ নিজ্ঞের মৃক্তি সাধন কর্তে পারে।

'ব্যমেবেষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এই আত্মা বাকে বরণ করেন,

এ কথাটা সত্য। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক্ থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ কর্ছে, কথাটার যদি এইরূপ অদৃষ্টবাদমূলক ব্যাথ্যা করা যায়, তবে ত এটা ভয়ানক কথা হয়ে দাঁড়ায়।

### ১৫ই জুলাই, সোমবার

যেখানে স্ত্রীলোকদের বছবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, যেমন তিববতে, তথায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের চেয়ে অধিক বলবান্ হয়ে থাকে। যথন ইংরেজেরা ঐ দেশে বায়, এই স্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের বাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে।

মালাবার দেশে অবগু স্ত্রীলোকদের বছবিবাহ নাই, কিছ
তথায় দব বিষয়ে স্ত্রীলোকদের প্রাধান্ত। তথায় দর্কতেই
বিশেষভাবে পরিকার পরিচ্ছন রাখ্বার দিকে নজর দেখা
বায়, আর বিন্তাচর্চায় বায় পর নাই উৎসাহ। আমি বধন
ঐ দেশে গিয়েছিলাম, আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখেছিলাম,
বারা উত্তম সংস্কৃত বল্তে পারে, কিন্তু ভারতের অন্তত্র দশ লক্ষের
মধ্যে একজনও পারে কি না, দন্দেহ। স্বাধীনতায় উয়ভি হয়,
কিন্তু দাসত্ব থেকে অবনতিই হয় থাকে। পর্তুগীজ বা
মুসলমানেরা কথন মালাবার জয় করেনি।

জাবিড়ীরা মধ্য-এশিয়ার এক অনাধান্ধাতি--আর্বাদের প্রেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দান্ধিণাত্যের জাবিড়ীরাই সব চেয়ে সভ্য ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সামান্ত্রিক অবস্থা উরত ছিল। পরে তারা ভাগ হরে গেল; কতকগুলি মিশরে কতকগুলি বাবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্ট ভাগ ভারতেই রইল।

# ১৬ই জুলাই, मन्ननवात । ( मन्दर )

অদৃষ্ট (অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বা সংস্কার) আমানিগকে বাগযজ্ঞ উপাসনাদি করার, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হরে থাকে। কিন্তু মৃক্তিলাভ কর্তে হলে আমানিগকে এক সম্বন্ধে প্রথমে প্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন কর্তে হবে।

কর্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক। Morality বা বৈধী ধর্মের মূল হচ্ছে—"এই কান্ধ করো" এবং "এই কান্ধ করো না"; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের দেহ মনের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এদের কলম্বন্ধপ স্থপত্থ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অচ্ছেক্টভাবে জড়িত; স্থতরাং স্থপত্থ ভোগ কর্তে গেলেই শরীরের প্রয়োজন। যার দেহ যত প্রেষ্ঠ হবে, তার ধর্ম বা পূর্ণার আদর্শও তত উচ্চতর হবে; এই রক্ষম ব্রন্ধার পর্যান্ত। কিন্তু সকলেরই শরীর আছে। আর যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ স্থশত্থ থাক্বেই; কেবল, দ্যাতীত বা বিদেহ হলেই স্থল্ডথকে একেবারে অতিক্রম করা যেতে পারে। শক্ষর বলেন, আত্রা বিদ্রেত্ন।

কোন বিধিনিষেধের ধারা মৃক্তিশাভ হতে পারে না। তুমি সদা মৃক্তই আছে। বদি তুমি পূর্ব হতেই মৃক্ত না থাক, কিছুই তোমার মৃক্তি দিতে পারে না। আত্মা অপ্রকাশ। কার্যকারণ আথাকে স্পর্ণ কর্তে পারে না—এই বিদেহ অবস্থার নামই মৃতি। ব্রহ্ম ভূত, ভবিশ্বং, বর্তমান—সমুদরের পারে। যদি মৃতি কোন কর্মের ফলম্বরূপ হত, তবে তার কোন মৃল্যই থাকুত না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হত, স্মৃতরাং তার ভিতর বন্ধনের বীক্ষ নিহিত থাক্ত। এই মৃতিকই আখার একমাত্র নিত্যদলী, তাকে লাভ কর্তে হর না, সেটা আখার যথার স্থাক স্করণ।

তবে আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার জন্ত-বন্ধন ও ভ্রম দূর কর্বার জন্ত-কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন; এরা মৃক্তি দিতে পারে না বটে, কিছ তথাপি আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হলে আমাদের চোথ কোটে না, আমরা আমাদের স্বন্ধপ জান্তে পারি না। শন্ধর আরও বলেন, অবৈতবাদই বেদের গৌরবমুক্টস্বন্ধণ; কিছু বেদের নিম্ভাগগুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ, তারা আমাদের কর্ম ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে থাকে। তবে এমন অনেকে থাক্তে পারে, যারা কেবল অবৈতবাদের সাহায়েই সেই অবস্থায় যাবে। অবৈতবাদ যে অবস্থায় নিয়ে যায়, কর্ম ও উপাসনাও সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়।

শাস্ত্র বন্ধ সংক্ষে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান
দূর করে দিতে পারে। তাদের কার্য্য নাশাআক (negative)।
শক্ষরের প্রধান ক্রতিং হচ্ছে এই যে, তিনি শাস্ত্রও মেনেছিলেন,
অ্থচ সকলের সাম্নে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যাই
বল, তাঁকে ঐ নিয়ে চুলচেরা বিচার কর্তে হয়েছে; প্রথমে

भाक्ष्यरक এको। कृत व्यवनश्चन मांख, जात श्रत शीरत शीरत जारक मर्क्ताक व्यवसास निरत गांछ। विजित्न श्वकात धन्त्र এই চেটাই করছে, আর এ থেকে বুঝা যায়-কেন ঐ সকল ধর্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি করে প্রত্যেকটিই মামুষের উন্নতির কোন না কোন অবস্থায় উপযোগী। শাস্ত্র যে অবিছা দর করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে নিজেই যে সেই অবিখার অন্তর্গত। শাস্ত্রের কার্য্য হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তাকে দুর করা। "সত্য অসত্যকে দুর করে দেবে।" তুমি মুক্তই আছ, তোমাকে আবার কিসে মুক্ত করে দেবে ? যতক্ষণ পর্যান্ত তুমি ধর্মমতবিশেষ অবলম্বন করে আছ, ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মকে লাভ করনি। "যিনি মনে করেন, আমি জানি, তিনি জানেন না।" যিনি স্বয়ং জ্ঞাতাস্বরূপ, তাঁকে কে জানতে পারে? ছটি বস্তু আছে—ব্রহ্ম ও জ্বগং। তন্মধ্যে ব্রহ্ম অপরিণামী, জ্বগং পরিণামী। জগৎ অনস্তকাক ধরে রয়েছে। তোমরা ত অনস্ত তাকেই বলে থাক, যেখানে কতথানি পরিণাম হচ্ছে, মন তা ধর্তে পারে না। \* জ্ব্যাৎ ও ব্রহ্ম এক বটে, কিন্তু এক সময়ে ত তোমরা ছটো দেখ তে পাও না-একথানা পাথরের উপর একটা ছবি থোদাই করা রয়েছে—ঘথন তোমার পাথরের দিকে থেয়াল পাকে, তথন (थानाइे अब नित्क शांत्क ना, जातात्र यथन (थानारे अब नित्क থেয়াল দাও, তথন পাথরের থেয়াল থাকে না।

তুমি কি এক মৃহূর্তের জন্মই আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির কর্তে পার ৪ সকল যোগীই বলেন, এটা করা সম্ভব। সকলের চেরে বেশী পাপ হচ্ছে, নিজেকে ছর্মল ভাবা। তোমার চেরে বড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর বে, ডুমি ব্রহ্মস্থরণ। যে কোন বস্তুতে ডুমি শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি ভোমারই দেওয়া।

আমরা হর্ষ্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের উপরে। শিক্ষা দাও যে, মান্ত্র ব্রহ্মস্বরূপ। মন্দ বলে কিছু আছে, এটি স্বীকার করো না, বা নেই তাকে আর নৃতন করে স্ষ্টি করো না। সদর্শে বল, আমি প্রভূ, আমি সকলের প্রভূ। আমরাই নিজের নিজের শৃঞ্চল গড়েছি, আর আমরাই কেবল ঐ শিকল ভাঙ্গতে পারি।

কোন প্রকার কর্ম তোমায় মৃক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মৃক্তি হতে পারে। জ্ঞান অপ্রতিরোধনীয়; ইচ্ছা হল, তাকে গ্রহণ কর্লাম, ইচ্ছা হল ত্যাগ কর্লাম—মন এক্রপ কর্তেই পারে না। যথন জ্ঞানোদ্য হবে, মনকে তা গ্রহণ কর্তেই হবে। স্থতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্য্য নয়। তবে মনে প্রক্রানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে।

কর্ম্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে স্বরূপ ভূলেছিলে, তাতে ফের পোঁছে দেয়। আআ যে দেয়, এইটে মনে করাই সম্পূর্ণ ভ্রম; স্বতরাং আমরা এই শরীরে থাক্তে থাক্তেই মৃক্ত হতে পারি। দেহের সঙ্গে আআর কিছুমাত্র সাদৃশু নাই। মারার অর্থ কিছু না'নয়, মিধ্যাকে সভ্য বলে গ্রহণ করা।

#### ं १२ कुलारे, त्थवात

রামান্ত্রক জগৎপ্রপঞ্চকে চিং (জ্বীবাত্মা বা সাধারণ জ্ঞানভূমি),
আচিং (জ্বজ্ প্রক্ষতি বা জ্ঞানের অধোভূমি), এবং ঈশ্বর (জ্ঞানাতীত ভূমি বা তুরীর ভূমি)—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন।
শঙ্কর কিন্তু বলেন, চিং বা জীবাত্মা, এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক
বস্তু। ব্রহ্ম সত্যশ্বরূপ, জ্ঞানস্থরূপ, আনস্তম্বরূপ; ঐ সত্য, জ্ঞান ও
আনস্ত তাঁর গুণ নর। ঈশ্বরকে চিস্তা কর্তে গেলেই তাঁকে বিশিষ্ট
করা হয়; তাঁর সধ্বরে বড় জ্লোর 'ওঁ তৎসং', অর্থাং তিনি স্ত্তাশ্বরূপ, তিনি অতিস্বরূপ, এই মাত্র বলা বেতে পারে।

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সন্তাকে আর সব বস্তু
হতে পৃথক্ করে দেখ্তে পার ? ছাট বস্তুর মধ্যে বিশেষ
কোন্থানে ? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে নয়, কারণ, তা হলে সব জিনিসই
এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়্প্রজান একটার পর আর
একটা, এই ক্রুমে হয়ে থাকে। একটা বস্তু কি তা জান্তে
গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে সেটা কি নয়, তাও তোমাদের জান্তে হয়।
ছটি বস্তুর মধ্যে পার্থকাগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যেই অবস্থিত,
আর মন্তিকে যা সঞ্জিত রয়েছে, ভারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা
এগুলি জান্তে পারি। ভেদ, বস্তুর স্বরূপের মধ্যে নেই,
সেটা আমাদের মন্তিকে রয়েছে। বাইরে এক অন্ধ্রে বস্তুই
রয়েছে, ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে, স্মৃতরাং বহুজ্ঞান
মনেরই সৃষ্টি।

় এই বিশেষগুলিই গুণপদবাচ্য হয়, যথন তারা পৃথক্ থাকে, অথচ কোন একটি জিনিসের সহিত জড়িত থাকে। এই বিশেষ জিনিসটা কি আমরা ঠিক করে বল্তে পারিনে। আমরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখ্ তে পাই ও অহুভব করি কেবল সন্তা, অন্তিত্ব। আর যা কিছু, সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বস্তুর সন্তা সদ্কেই শুধু আমরা নিঃসংশর প্রমাণ পেরে থাকি। বিশেষ বা ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য—বেমন রজ্জ্তে সর্পজ্ঞান। কারণ, ঐ সর্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে;—কেননা অযথার্থভাবে হলেও একটা কিছু ত দেখা যাছে। যথন রজ্জ্ঞানের লাপে হয়, তথনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীত ক্রমে সর্পজ্ঞানের লাপে রক্তুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা মাত্র জিনিস দেখ্ছ বলে প্রমাণ হয় না যে, অন্ত জিনিসটা নেই। জগং-জ্ঞান প্রজ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, তাকে দ্ব করতে হবে, কিন্তু ওরও যে অন্তিত্ব আছে, তা স্বীকার কর্তেই হবে।

শঙ্কর আরও বলেন যে, অনুভৃতিই (Perception) অন্তিত্বের চরম প্রমাণ। অনুভৃতি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও স্বয়ংপ্রকাশ; কারণ ইন্দ্রিস্বজ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়্তে পারি না। অনুভৃতি কোন ইন্দ্রিয় বা করণসাপেক্ষ নয়, এটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অনুভৃতি সংজ্ঞা (Consciousness) ব্যতীত হতে পারে না; অনুভ্ত সংজ্ঞা (সরর আংশিক প্রকাশকে সংজ্ঞা বলে। কোন প্রকার অনুভ্বক্রিয়াই সংজ্ঞারহিত হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অনুভৃতির স্বর্গই হচ্ছে সংজ্ঞা। সন্তা আর অনুভ্ত এক বন্ধ, ছটো পৃথক্ পৃথক্ জিনিস এক সঙ্গে জ্ঞাড়া নয়। আর, যার কোন কারণ নেই, তাই অনস্ক, স্থতরাং অনুভৃতি যথন

নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তথন অনুভ্তিও অনস্কস্বরূপ;
এটা সর্বাদাই স্বয়ংবেছ; অনুভূতি স্বয়ংই নিজের জ্ঞাতাস্বরূপ;
এটা মনের ধর্ম নর, কিন্তু তা হতেই মন হরেছে; এইটেই
পূর্ণ ও একমাত্র জ্ঞাতা; স্বতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আছা।
এটা স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, কিন্তু সাধারণ অর্থে একে জ্ঞাতা বলা
বেতে পারে না; কারণ, তাতে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তাকে ব্রায়।
কিন্তু শক্ষর বলেন, আত্রা অহং নন, কারণ তাঁতে 'আমি আছি'
এই ভাবটি নেই। আমরা সেই আত্রার প্রতিবিশ্বমাত্র, আর
আত্রা ও ব্রদ্ধ এক।

যথনই তৃমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বল বা ভাব, তথনই আপেকিকভাবে সেগুলি কর্তে হয়, স্বতরাং সেখানে এই সকল যুক্তিবিচার থাটে। কিন্তু যোগাবস্থায় অনুভূতি ও অপরোক্ষামুভূতি এক হয়ে যায়; রামান্থল্লবাখাত বিশিষ্টাহৈতবাদ আংশিকভাবে একজদর্শন; স্বতরাং সেটাও সেই অবৈতাবস্থার এক সোপানস্থরূপ। 'বিশিষ্ট' মানেই ভেদযুক্ত। 'প্রকৃতি' মানে ন্ধাণ, আর তার সদা পুরিশাম হছে। পরিণামী চিন্তারাশি পরিণামশীল শব্দরাশি দ্বারা অভিযাক্ত হয়ে কথনও সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রমাণ কর্তে পারে না। ঐরূপ করে আমরা শুধু এমন একটা জিনিসে উপনীত হই বাধেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যা স্বয় ব্রদ্ধার্ক্রপ নয়। আমরা কেবল শব্দত একছে পৌছাই, তার চেয়ে আর চরম প্রকৃত্ব বার কয়। যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক ক্ষপতের বিলোপসাধন হয় না।

১৮ই জুলাই, বুহ**স্প**তিবার

(অন্তকার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিগুলি।)

সাংখ্যেরা বলেন, জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, আর তারও পারে, বিশ্নেষণ কর্তে কর্তে গিয়ে শেষে আমরা সাক্ষিত্তরপ পুরুষের অন্তিত্ব অবগত হই; এই পুরুষ সংখ্যায় বহু; আমরা প্রত্যেকেই এক একটি পুরুষ। অহৈতবেদান্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল একমাত্র হৈতে পারে; পুরুষের জ্ঞান, অজ্ঞান বা আর কিছু গুণ বা ধর্ম থাক্তে পারে না, কারণ, গুণ থাক্লেই সেগুলি তার বন্ধনের কারণ হবে, আর পরিণামে সেগুলির লোপও হবে। অতএব সেই এক বন্ধু অবগ্রই সর্ব্বেকার গুণারহিত, এমন কি, জ্ঞান পর্যান্ত তাতে থাক্তে পারে না, আর তা জ্বগং বা আর কিছুর কারণ হতে,পারে না। বেদ বলেন, সাদেব সোম্যেনমগ্র আগীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক অন্বিতীয় সংই ছিলেন।

যেখানে সন্বস্তুণ, সেইখানেই জান দেখা যায় বলে এ প্রমাণ হয়
না যে সন্বই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। বরং মানবের ভিতর জ্ঞান
পূর্ব্ব হতেই রয়েছে, সর্বের সায়িগে সেই জ্ঞান প্রকাশ হয় মাত্র।
যেমন আগুনের কাছে একটা লৌহগোলক রাখ্লে ঐ আগুন
লৌহগোলকটার ভিতর পূর্ব্ব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল,
তাকেই প্রকাশ করে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে—তার ভিতরে
প্রবেশ করে না, সেই রকম।

া শব্ধর বলেন, জ্ঞান একটা বন্ধন নয়, কারণ, এ সেই পুরুষ বা এক্ষের স্বরূপ। জ্বগং ব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে সর্ব্বদাই রয়েছে, স্থতরাং সে জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞেয় বস্তুর কোন কালে অভাব হয় না।

জ্ঞান-বল-জিম্বাই ঈশ্বর। জ্ঞানলাভের জন্ম তাঁর দেহেন্দ্রিয়াদি কোন আকারেরই প্রয়োজন নাই—যে সদীম, তার পক্ষে সেই অনন্ত জ্ঞানকে ধরে রাথবার জ্বন্ত একটা প্রতিবন্ধকের ( অর্থাৎ म्हिमानित ) প্রয়েজন আছে বটে, কিন্তু ঈশবের ঐরপ সহায়তার আদৌ কোন আবশুকতা নেই। বাস্তবিক এক আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্ৰ আত্মা কিছ নেই। পঞ্জ-প্রাণ যাঁতে একীভূত হয়েছে, এই দেহের সেই চেতন নিয়ন্তাকেই জীবাত্মা বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা, যেহেত আত্মাই সব। তুমি তাকে যে অন্তর্মপ বোধ কর্ছ, সে ল্রান্তি তোমারই, জীবে দে ল্রান্তি নেই। তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি আপনাকে আর যা কিছু বলে ভাব্ছ, তা ভূল। কুঞ্কে কুঞ ুবলে পূজা করো না, ক্ষেত্র মধ্যে যে আত্মা**রয়ে**ছেন, তাঁরই উপাসনা কর। শুধু আতার উপাসনাতেই মৃক্তিলাভ হবে। এমন কি. সগুণ ঈশ্বর পর্যান্ত সেই আত্মার বহিঃপ্রকাশখাত্র। শঙ্কর বলেছেন, "স্বস্থরপাত্মসন্ধানং ভক্তিরিতাভিধীয়তে া—নিজ-স্বরূপের আন্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে।

্ আমরা ঈশ্বরণাচের জন্ম যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকি, সে সব সত্য। কেবল, যেমন অরুদ্ধতী নক্ষত্রকে দেখাতে হলে তার আশপাশের নক্ষত্রগুলার সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি। ভগবনগীতা বেদান্ত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৯শে জুলাই, শুক্রবার

যতদিন আমার 'আমি' 'তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, ততদিন একজন ভগবান আমাদের রক্ষা কর্ছেন, এ কথা বল্বারও আমার অধিকার আছে। যতদিন আমার এইরূপ ভেদবোধ রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে সকল অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত আদে দেগুলিও নিতে হবে, 'আমি' 'তুমি' স্বীকার করনেই আমাদের আদর্শস্থানীয় আর এক তৃতীয় বস্তু স্বীকার করতে হবে, যা এই হয়ের মাঝথানে আছে: সেইটিই ঈশ্বর-- ত্রিভূঞ্জের শীর্ষ-विनुष्यक्रभ--- (यमन वाष्ट्र) (थरक अन इंग्न. (महे अन आवात शकामि নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। বাম্পাবস্থা যথন, তথন আর তাকে গঙ্গা বলা যায় না, আবার জল যথন তথন তাকে বাষ্প বলা 'যায় না। সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেগ্যভাবে অবিত। যতদিন পর্যান্ত আমরা জগংকে গতিশীল দেখ ছি, ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অন্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিজ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, পদার্থ বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দেয় : আমরা কোন জিনিসকে যেমন দেখি. গুনি, স্পর্ণ, দ্রাণ বা আস্থাদ করি, স্বরপতঃ জিনিদটা বাস্তবিক তানয়। विस्मय विस्मय श्रकारतत म्लानन विस्मय विस्मय कन उँ९ शानन করছে, আর সেইগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করছে: আমরা কেবল আপেক্ষিক সত্য জানতে পারি।

'সত্য' শব্ধ 'সং' থেকে এসেছে। যা 'সং' অর্থাৎ যা 'আছে',

বেটি 'অন্তিম্বরূপ' দেইটিই সত্য। আমাদের বর্ত্তমান দৃষ্টি পেকে এই জগৎপ্রপঞ্চ ইচ্ছাও জ্ঞানশক্তির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে। আমাদের অন্তিম থত্টুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। আমাদের রূপ ধ্যেন দেখা যায়, ঈশ্বরকেও তদ্রুপ সাকারভাবে দেখা থেতে পারে। যতদিন আমারা মানুষ রয়েছি, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন; আমারা যথন নিজেরা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যাব, তথন আর আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাক্বে না। সেইজ্লুই জ্ঞীরামক্ত্রফ্ট সেই জ্বগজ্জননীকে তাঁর কাছে সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান দেখ্তেন—তাঁর চতুপার্শন্ত অন্তান্ত সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁকে সত্য দেখ্তেন; কিন্তু সমাধি অবস্থায় তাঁর আত্রা বাতীত আর কিছুর অনুভ্র থাক্ত না। সেই সগুণ ঈশ্বর ক্রমশং আমাদের কাছে এগিয়ে আস্তে থাকেন, শেষে তিনি যেন গলে যান, তথন সিশ্বর'ও থাকে না, আমি'ও থাকে না—সব সেই আআ্রার লয় হয়ে যায়।

ত্বামাদের এই জ্ঞান একটা বন্ধনম্বরূপ। স্পৃষ্টি দেখে প্রষ্টার কল্পনা রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদি স্পৃষ্টির পূর্বের বৃদ্ধির অতিথ স্বীকার করে লওলা হয়। কিন্তু জ্ঞান যদি কিছুর কারণ হয়, তাও আবার অপর কিছুর কার্যাস্বরূপ। একেই বলে নারা। স্বীর আমাদের স্পৃষ্টি করেন, আবার আমরা স্বীর্মকে স্পৃষ্টি করি—এই হল মারা। স্বাধ্তি এইরূপ চক্রগতি দেখা যায়। মন দেহকে স্পৃষ্টি কর্ছে, আবার দেহ মনকে সৃষ্টি কর্ছে, ভাবার বীজ্ঞাবের পাথী থেকে ভিম; গাছ থেকে বীক্ষা, আবার বীজ্ঞাবের

গাছ। এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ বৈষম্যভাবাপন্ন নয়, আবার সম্পূর্ণ সাম্ভাবাপরও নয়। মামুহ স্বাধীন—তাকে এই ছই ভাবের উপরে উঠতে হবে। এ হটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য বটে. কিন্তু সেই যথার্থ সতা, সেই অস্তিম্বরূপকে লাভ করতে গেলে चामता अक्राल या किছ चाउँछ, टेब्हों, छान, कता, यांछवा, ब्लाना বলে জানি, সে সব অতিক্রম করতে হবে। জীবাত্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নেই--ওটা মিশ্র বস্তু বলে কালে থণ্ড থণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই বস্তুই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মৃক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দস্বরূপ। এই ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্রাকে রক্ষা কর্বার জ্বন্ত যত চেষ্টা, দবই বাস্তবিক পাপ—আর ঐ স্বাতম্ভ্রাকে নাশ কর্বার সমুদয় চেষ্টাই ধর্ম বা পুণা। এই জগতে সবই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বাতন্ত্রাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। চারিত্রানীতির (Morality) ভিত্তি হচ্ছে, এই পার্থকাজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্রাকে ভাঙ্গ বার চেষ্টা, কারণ, এইটেই সকল প্রকার পাপের মূল; চারিত্র্যনীতি জিনিসটা পূর্বে হতেই রয়েছে, উহা কারও মনগড়া জিনিস নয়, পরে ধর্মশান্ত উহাকে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। প্রথমে সমাজে নানাবিধ প্রথা স্বভাবত:ই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের ব্যাখ্যার জন্ম পরে পুরাণের উংপত্তি। যথন ঘটনাসকল ঘটে যায় তথন তারা যুক্তি-বিচার হতে উচ্চতর কোন নিয়মেই घटि शास्त्र, युक्तिविजादवत जाविजीव इम्र भरत, & अनिस्क বোঝাবার জ্বন্ত । যুক্তিবিচারের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি নেই. এ যেন ঘটনাগুলা ঘটে যাবার পরে তাদের স্বাবর

কাটা। যুক্তিভর্ক যেন মানবের কার্য্যকলাপের ঐতিহাসিক (Historian)।

--- বৃদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন, ( কারণ, বৌদ্ধর্ম প্রক্রতপক্ষে বেদান্তের শাখানিশেষ মাত্র) আর শদ্ধরকেও কেউ কেউ
প্রচ্ছেন বৌদ্ধ বল্ড। বৃদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন—শদ্ধর দেইগুলো
সংশ্লেষণ কর্লেন। বৃদ্ধ কথনও বেদ, বা জাতিভেদ, বা পুরোহিত,
বা সামাজিক প্রথা—কারো কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি
বতন্র পর্যান্ত যুক্তিবিচার চল্তে পারে, ততন্র নিভীকভাবে
যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরপ নিভীক সত্যান্ত্রসন্ধান, আবার
সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কথনও দেখেনি।
বৃদ্ধ বেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয়
করেছিলেন ভধু জ্বগংকে দেবার জন্ত, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিন
জাতির জন্ত করেছিলেন। তিনি নিজের জন্ত কোন কিছুর
আক্রাক্ষাকরতেন না।

## ২০শে জুলাই, শনিবার

প্রত্যক্ষামূভূতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্ম। অনস্ত যুগ ধর আমরা ধর্ম সন্থক্কে যদি কেবল কথা কয়ে যাই, তাতে ক্রমনই আমাদের আত্মজ্ঞান হতে পারে না। কেবল মতবিশেষে বিশ্বাদী হওয়াও নান্তিকতার কিছু তফাৎ নেই। বরং ঐক্রপ আন্তিক ও নান্তিকের মধ্যে নান্তিকই ভাল লোক। সেই প্রত্যক্ষামূভূতির আলোকে আমি যে কয় পদ অগ্রদর হব, তা থেকে কোন কিছুই আমাকে কথনও হটাতে পার্বে না। কোন দেশ বর্থন তুমি স্বরং
গিয়ে দেখ্লে, তথনই তোমার তার সম্বন্ধে মধার্থ জ্ঞান হল।
আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজে দেখ্তে হবে। আচার্য্যেরা
কেবল আমাদের কাছে থাবার এনে দিতে পারেন—ঐ পায়
থেকে পৃষ্টিলাভ কর্তে গেলে আমাদের তা ধেতে হবে। তর্কযুক্তিতে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক প্রমাণ কর্তে পারে না, কেবল যুক্তিসঙ্গত একটা সিদ্ধান্তরূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে।

ভগবান্কে আমাদের বাইরে পাওরা অসম্ভব। বাইরে যা দ্বীর্বতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আআরই প্রকাশমাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্বপ্রেট মন্দির। বাইরে যা দেখা যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামায় অফুকরণ মাত্র।

আমাদের মনের শক্তিগুলার একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে সহায়তা কর্বার একমাত্র যন্ত্র। যদি তুমি একটি আত্মাকে (নিজ্
আত্মাকে) জ্বাত্তে পার, তা হলে তুমি ভূত, ভবিছাং, বর্তমান
সকল আ্মাকেই জান্তে পার্বে। ইচ্ছাশক্তি বারা মনের
একাগ্রতাসাধন হয়—আর বিচার, ভক্তি, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন
উপায়ের ধারা এই ইচ্ছাশক্তি উধুদ্ধ ও বশীক্ত হতে পারে।
একাগ্র মন যেন একটি প্রদীণ—এর ধারা আ্মার্ স্বরূপ তন্ন তর্ম
করেন দেখা যায়।

একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী বে সোপানের মত একটার পর একটা অবলম্বন কর্তে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অন্থঠানাদি সর্ব্ধনিম্ন সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের আত্মা থেকে বাইরে
দেখা, তারপর আমাদের আত্মার ভিতর ব্রহ্ম সাক্ষাংকার করা।
স্থলবিশেষে, একটার পর আর একটা—এইরূপ ক্রমের আবশুকতা
হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথেরই আবশুক
হয়ে থাকে। "জ্ঞানলাভ কর্তে হলে তোমাকে কর্ম ও ভিত্তির
পথ দিয়ে প্রথমে বেতেই হবে"—সকলকেই এ কথা বলার চেয়ে
আহাত্মকি আর কি হতে পারে ?

যতদিন না যুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্ত্ব লাভ করছ, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধরে থাক, আর ঐ অবস্থায় পৌছুলে তুমি বুঝবে যে, এটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ট জিনিস, কারণ, উহা তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না। এই যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্তু স্নায়বীয় রোগের তাড়নায় মৃচ্ছবিশেষকে সমাধি বলে ভুল করো না। অনেকে মিছামিছি সমাধি হয়েছে বলে দাবী করে থাকে. পশুর ভায় স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি অবস্থা বলে ভ্রম করে থাকে— এ বড ভয়ানক কথা। যথার্থ ভাবসমাধি, না স্নায়বীয় রোগ তা বাইরে থেকে নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই—যথার্থ সমাধি অবস্থা কি না, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। তবে যুক্তি-বিচারের সাহায্য নিলেভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেজে পারা যায়— স্থতরাং একে ব্যতিরেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে; ধর্মলাভ মানে হচ্ছে যুক্তি তর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্তু ঐ ধর্মলাভ কর্বার পথ একমাত্র যুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান যেন वतक, युक्तिविहात यन अन, आत आलोकिक ब्लान वा ममाधि

বেন বাশা—সব চেন্নে হল্ম অবস্থা। একটার পর আর একটা আদে। সব জারগায়ই এই নিত্য পৌর্বাপর্য্য বা ক্রম রয়েছে, বেমন অজ্ঞান, সংজ্ঞা বা আপেক্রিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ, দেহ, মন। আর আমরা এই শৃঞ্জানের যে পাবটা (link) প্রথম ধরি সেইটা থেকেই শিকলটা আরম্ভ হয়েছে, আমাদের কাছে এই রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে, দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, কেউ বা মন থেকে দেহ হয়েছে বলে থাকে। উভয় পক্রেই বৃক্তির সমান মৃল্যা, আর উভয় মতই সত্য। আমাদের ঐ ছটোরই পারে যেতে হবে—এমন জ্ঞারগায় থেতে হবে, যেথানে দেহ মন এই ছই-ই নেই। এই যে ক্রম বা পৌর্বাপর্য্য—এও মায়া।

ধন্ম যুক্তিবিচারের পাবে, ধর্ম অতিপ্রাক্তিক। বিশ্বাস অর্পে কিছু মেনে লওয় নয়—বিশ্বাসের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা—এতে দ্বন্ধকলবকে উদ্রাসিত করে দেয়। প্রথমে সেই আত্মতত্ব সম্বন্ধে শোন, তারপর বিচার কর—বিচার হারা উক্ত আত্মতত্ব সম্বন্ধে কতন্ব জান্তে পারা যায়, তা দেখ ; এর উপর দিয়ে বিচারের বস্তা বয়ে যাক—তারপর বাকি যা থাকে, সেইটাকে গ্রহণ কর। যদি কিছু বাকি না থাকে, তবে ভগবান্কে ধন্তবাদ দাও যে তুমি একটা কুসংস্কার এড়ালে। আর যথন তুমি সিদ্ধান্ধ কর্বে যে, কিছুতেই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যথন আত্মা সর্ব্ধপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তথন তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক ও সকলকে ঐ আত্মতন্ত্ব শিক্ষা দাও ; সত্য কথন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হতে পারে না—তাতে সকলেরই কল্যাণ হবে। স্বশেষ, স্থিরভাবে ও শান্তচিত্তে তার উপর নিধিয়াসন কর বা তার ধ্যান

এক একটা করে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে সব গুণগুলিই বাদ দিতে পারবে, তথন তুমি ইচ্ছা কর্লেই সমগ্র জ্লিনিসটাকে তোমার জ্ঞান থেকে দূর করে দিতে পার্বে।

যারা উত্তম অধিকারী, তারা যোগে খৃব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি কর্তে পারে—ছমাসে তারা যোগী হতে পারে। যারণ তদপেক্ষা নিয়াধিকারী, তাদের যোগে সিদ্ধিলাত কর্তে করেক বংসর লাগ্তে
পারে, আর যে কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত সাধন কর্লে—অন্ত সব
কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদা সর্বানা সাধনে রত থাক্লে হাদশ বর্ষে
সিদ্ধিলাভ কর্তে পারে। এই সব মানসিক ব্যায়াম না করে
কেবল ভক্তিরারাও ঐ অবস্থায় যেতে পারা যায়, কিন্তু তাতে কিছু
বিলম্ব হয়। মনের হায়। সেই আআকে যে ভাবে দেখা বা ধরা
বেতে পারে, তাকেই ঈশ্বর বলে। তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ও, স্কতরাং
ঐ ওয়ার জপ কর, তার ধানে কর, তার ভিতর যে অপ্র্ব্ব অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে, তা ভাবনা কর। স্ব্বদ্বা ওয়ার-জপই যথার্থ
উপাসনা। ওয়ার সাধারণ শব্দ মাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরণ।

\* ধর্ম তোমার নৃতন কিছুই দের না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিবে দিরে তোমার নিজের স্বরূপ দেখ্তে দের। ব্যাধিই প্রথম মুস্ত বিল্ল-স্কুল্বীরই সেই যোগাবস্থা লাভ কর্বার সর্কোৎক্ষ্ট ধন্ধ-স্বরূপ। দৌর্ঘুনস্থা মন থারাপ হওয়ারপ বিল্লটিক দূর করা একরূপ অসম্ভব বল্লেই হর। তবে একবার যদি তৃমি ব্রহ্মকে জান্তে পার, পরে আর ভোমার মন থারাপ হবার সম্ভাবনা থাক্বেনা। সংশার, অধ্যবসাধ্যের অভাব, ত্রান্থ ধারণা—এগুলিও অস্তান্থ বিল্ল।

প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি হক্ষ শক্তি—দেহের সর্বপ্রকার গতির কারণস্বরূপ। প্রাণ সর্বস্তম্ভ দশটি—তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান, আর গাঁচটি অপ্রধান। একটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে। প্রাণায়াম অর্থ খাসপ্রখাদের নিয়মনের দ্বাবা প্রাণসমূহকে নিয়মিত করা। খাস যেন কাষ্ট্রস্বরূপ, প্রাণ বাষ্পস্বরূপ এবং শরীরটা যেন ইঞ্জিন। প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া আছে—প্রক—খাসকে ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক—বাইরে খাস নিক্ষেপ করা।

গুরু হচ্ছেন সেই আধার, বার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিনেকের কাছে পৌছে থাকে। যে কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু গুরুই শিয়্যে আধাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন, তাইতেই আধাত্মিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাকে। শিশ্বদের মধ্যে পরস্পর ভাই ভাই সম্বন্ধ, আর ভারতের আইনে এই সম্বন্ধ স্থীকার করে থাকে। গুরু তার পূর্ব্ধ প্রত্ম আর্চার্বাদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ভাবশক্তিময় শব্দ পেয়েছেন, তাই শিশ্বে সংক্রমিত করেন—গুরু বাজীত সাধন ভব্দন কিছু হতে পারে না। বরং বিপদের আশ্বাধ বথেই আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই সকল যোগ অভ্যাস কর্তে গেলে কামের প্রাবন্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুর সাহায্য থাক্লে প্রায়ই এটা ঘটে না। প্রভ্যেক ইইদেবতার এক একটি মন্ত্র আছে। ইই অর্থে বিশেষ বিশেষ

উপাসকের বিশেষ বিশেষ আদর্শকে বৃঝিয়ে থাকে। মন্ত্র হচ্ছে ঐ ভাববিশেষবাঞ্চক শব্দ। ঐ শব্দের ক্রমাগত জ্বপের হারা আদর্শ টিকে মনে দৃচ্ভাবে রাথ বার সহায়তা হয়ে থাকে। এইরূপ উপাসনা-প্রধালী ভারতের সকল সাধকদের মধ্যে প্রচলিত।

২৩**শে জুলাই, মঙ্গল**বার ৷ (ভগবদগীতা—কর্মযো**গ**)

কর্ম্মের হারা মৃক্তিলাভ কর্তে হলে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন কামনা করো না—ফলাকাক্ষণ যেন তোমার না থাকে। এইরূপ কর্মের হারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে—এ জ্ঞানের হারা মৃক্তি হয়। জ্ঞানলাভ কর্বার পূর্কে কর্ম্মত্যাগ কর্লে তাতে তৃঃথই এদে থাকে। আত্মার জন্ম কর্ম কর্লে তা থেকে কোন বন্ধন আদে না। কর্ম থেকে হ্রথের আকাক্ষণত করে। না, আবার কর্ম্ম কর্লে কট্ট হবে—এ ভয়ও করো না। দেহমনই কাজ করে থাকে, আমি করি না। দলা সর্কাদা আপনাকে এই কথা বল এবং এটি প্রতাক্ষ কর্তে চেটা কর। চেটা কর, যেন তুমি কিছু

সমৃদ্য কর্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাক, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না—পল্পপত্রের মূল থেমন পাকের মধ্যে থাকে কিন্তু কারে যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রক্রি যেরূপ ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়। অন্ধ যে, তার বর্ণের জ্ঞান থাক্তে পারে না— স্কুতরাং আমার নিজের ভিতর দোষ না থাক্লে অপরের ভিতর দোষ দেখ বো কিকরে প্রথমার আমানা আমাদের নিজেরে ভিতর দোষ আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে

वाहेर वा स्वय् ए शहे, जात जूनना किंत, ७ जनस्मार हे स्वान विवस स्वामार में स्वाम किंद स्वाम विवस स्वाम किंद स्वाम विवस स्वाम किंद स्वाम विवस स्वाम किंद स्वाम किंद स्वाम किंद किंद स्व

"আমিই কণ্ঠা ও আমিই কার্য।" "বিনি কামক্রোধের বেগ ধারণ কর্তে পারেন, তিনি মহাযোগী পুরুষ।"

"অভ্যাদ ও বৈরাগ্যের খারাই কেবল মনকে নিরোধ করা বেতে পারে।"

আমাদের পূর্বপুরুবেরা চুপচাপ করে বদে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করে গেছেন, আর আমাদেরও ঐ সব বিষয়ে শাটাবার জন্ত মন্তিছ রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা ট্রাকাকড়ির জন্ত যে রক্ষ ছুটোছুটি আরম্ভ করেছি, তাতে সেটা নই হবার যোগাড় হচ্ছে। শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য কর্বার একটা শক্তি
আছে—আর মানসিক অবস্থা, ঔবধ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানাবিষর
এই আরোগ্য-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে। যত দিন আমরা
ভৌতিক অবস্থাচক্রের দারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের
জড়ের সহায়তার প্রয়োজন। আমরা যত দিন না সায়ৢয়য়ৄহের দাসত্
কাটাতে পাড়ি, ততদিন তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে—তাকে অজ্ঞানভূমি বলা যেতে পারে—আমরা যাকে সমগ্র মারুষ বলি, জ্ঞান তার একটা অংশমাত্র। দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলা আন্দার্ক্তমাত্র। ধর্ম কিন্তু প্রত্যক্ষামূভ্তির উপর প্রতি-ষ্টিত-প্রতাক্ষ দর্শন-যা জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি-তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। মন যথন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে বায়, তথন म यथार्थ वस्तु. यथार्थ विषशक्ष छेलाकि करत । आश उाँएनत বলে, যারা ধর্মকে প্রভাক করেছেন। তাঁরা যে উপলব্ধি করেছেন, • তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাঁদের প্রণালী অফুসরণ কর, তুমিও দেও বে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ বিশেষ যথ়্ের প্রয়োজন। একজন জ্যোতি**ধী** র**াখনের** সমস্ত হাঁড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিগ্রহের বলয়গুলি দেখাতে পারে না—দেখাতে হলে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার। সেইরূপ ধর্মের মহান ্সতাসমূহ দেখতে হলে, যারা পূর্বেই সেগুলি প্রতাক্ষ করেছেন, তাঁদের উপদিষ্ট প্রণাদী প্রণির অমুসরণ কর্তে হবে। যে বিজ্ঞান যত বড়, তার শিক্ষা কর্বার উপায়ও তত নানাবিধ। আমরা সংসারে আস্বার পূর্ক্নেই ভগবান্ এ থেকে বেরুবার উপার্বন্ত করে রেখেছেন। স্থতরাং আমাদের চাই শুধু সেই উপার্টাকে জানা। তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি করে না। কেবল যাতে তোমার অপবোক্ষায়ভূতি হয়, তার চেটা কর, আর যে দাসনপ্রালী ভোমার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন কর। তুমি আম থেয়ে যাও, অপরে ঝুড়িটা নিয়ে মারামারি করে মরুক। গুইকে দর্শন কর—তবেই তুমি যথার্থ গৃষ্টান হবে। আর সবই বাজে কথা মাত্র—আর কথা যত কম হয় ততই ভাল।

যার অধ্যতে কিছু বার্দ্রা বহন কর্বার বা শিক্ষা দেবার থাকে,
তাকেই বার্দ্রাবহ বা দৃত বলা যেতে পারে—দেবতা থাক্লেই তবে
তাকে মন্দির বলা যেতে পারে। এর বিপরীতটা সতা নয়।

ততদিন পর্যান্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্যান্ত না তোমার মুধ ক্রমবিদের মত প্রতিভাত হয়, যেমন সভাকামের হয়েছিল।

আমারও আন্দান্ধী জ্ঞান, অপরেরও আন্দান্ধী জ্ঞান—কাল্পেই রগড়া বাধে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করে তারই সম্বন্ধে কথা কপ্ত দেখি—এমন মন্থ্যুহ্দয় নেই, যা তাকে স্বীকার কর্তে বাধ্য না হয়। প্রত্যক্ষাহুভূতি করাতেই সেট পল্কে (St. Paul) ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ঐ, অপরাহ্ন (মধ্যাহ্নভোজনের পর অল্লকণ কথাবার্তা হয়— সেই কথাবার্তা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন—)

• ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে সৃষ্টি

কর্ছে, আবার নিজেকেই নিজে নষ্ট কর্ছে। 'একেই বলে মারা। তথাকথিত সমুদর জ্ঞানের ভিত্তিই মারা। আবার এমন এক সময় আদে—যথন লোকে ব্যতে পারে যে, ঐ জ্ঞান অন্তোপ্তাশ্রম-দোষত্ট। তথন ঐ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নই কর্তে টেটা করে। 'ছেড়ে লাও রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।' ভ্রম কথনও আত্মাকে স্পর্ল কর্তে পারে না। যথনই আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের মিশিয়ে কেনি, তথনই সে আমাদের উপর শক্তি বিক্তার করে। মায়া যেখানে যাবার যাক্ তাকে ছেড়ে লাও, কেবল সাক্ষিত্বরূপ হয়ে থাক। তা হলেই অবিচলিত থেকে জগৎপ্রশক্ষরপ ছবির সোল্যেয়ে মুগ্ধ হতে পার্বে।

## २६८म जूनारे, त्रवात

যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষেযোগসিদ্ধিশুলি বিন্ন নম্ন, কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে দেগুলি বিন্নস্বরূপ ইতে
পারে, কারণ, ঐগুলি প্রয়োগ কর্তে কর্তে ঐ দবে একটা আনন্দ
ও বিশ্বরের ভাব, আস্তে পারে। সিদ্ধি বা বিভৃতিগুলি যোগ
সাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তারই চিক্ষরপা,
কিন্তু দেগুলি মন্ত্রজ্ঞপা, উপবাসাদি তপভা, যোগসাধন, এমন কি,
ঔষধ-বিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আস্তে পারে। যে যোগী যোগসিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদ্ধ কর্মাঞ্চল জাগ
করেন, তার ধর্মমেঘ নামে সমাধি লাভ হয়। যেমন মেঘ ৣয় বর্ষণ
করে, তেমনি তিনি যে যোগাবন্ধা লাভ করেন, ভাতে চারিদিকে
ধূর্ম্ব বা পবিক্রতার প্রভাব বিস্তার কর্মতে থাকে।

যথন একরণ প্রত্যারের ক্রমাগত আবৃদ্ধি হতে থাকে, তথনই দেটা ধ্যানপদবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্তুতেই হরে থাকে। মন আছার জের, কিন্তু মন অপ্রকাশ নয়। আছা কোন বস্তুর কারণ হতে পারে না। কিরপে হবে ? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরপে ? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কথন প্রকৃতিতে যুক্ত হন না — অবিবেকের দর্গণ পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হরেছে বোধ হয়।

লোককে করুণার চকে না দেখে, অথবা তারা অতি হীনদশার পড়ে আছে, এ রকম মনে না করে, অপরকে সাহায্য কর্তে শিক্ষা কর। শক্ত মিত্র উভরের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর ; যখন তা হতে পার্বে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাক্বে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে বুঝ তে হবে।

বাসনাদ্ধপ অখথবৃক্ষকে অনাসক্তিৰূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই তা একেবারে চলে বাবে—উহাত একটা ভ্রমনাত্ত। "বার মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোব ঋর করেছেন, তিনি কেবল 'আজাদ' বা মৃক্ত।"

কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাস। হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমানভাবে ভালবাস—তা হলে সব বাসনাচলে যাবে।

সর্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে। অত এব পৃথিবীর উন্নতির জন্ম, ক্ষপন্থায়ী প্রজাপতিকে রঙচঙে কর্বার জন্ম কেন চেটা কর ? সবই ত শেষে চলে যাবে। সাদা ইত্ররের মত গাঁচার বসে কেবল ডিগবাজি থেয়ো না, সদাই বাস্ত অথচ প্রকৃত কাজ কিছু হচ্ছে না। বাসনা ভালই হক, আর মন্দই হক, বাসনা জিনিসটাই থারাপ। এ যেন কুকুরের মত মাংস্থপ্ত পাবার জন্ম দিন-রাত লাকান অথচ মাংসের ট্ক্রোটা ক্রমাগত সাম্নে থেকে সরে বাচ্ছে, আর শেষে কুক্রের মত মৃত্যু। ও রক্ম হছো না। সমস্ত বাসনা নট করে ফেল।

পার্রমান্ধা যখন মারাধীশ, তথন তাঁকে বলে ঈশ্বর, আবার তিনি থখন মারার অধীন, তথন তিনিই জীবাত্মাপদবাচা। সমুদ্র জ্ঞগংগ্রপঞ্চের সমষ্টিই মারা, একদিন সেটা একেবারে উড়ে যাবে।

বৃক্ষের রুক্ষণটা মান্ন-পাছ দেখুবার সময় আমরা প্রকৃত-পক্ষে ভগবংস্থরপকেই মান্নবৃতভাবে দেখুছি। কোন ঘটনার সম্বন্ধে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজানাটাই মান্নার অন্তর্গত। স্বতরাং মান্না কিরপে এল, এ প্রশ্নটিই রুধা প্রশ্ন, কারণ, মান্নার মধ্যে থেকে ওর উত্তর কথন দেওয়া যেতে পারে না, আর যথন মান্নার গারে চলে যাবে, ভখন-কে ঐ প্রশ্ন জিজানা করবে ? মন্দ বা মান্না বা অসদ্ধৃষ্টিই 'কেন' এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে কিন্তু 'কেন' প্রশ্ন থেকে মান্না আদে না—মান্নাই ঐ 'কেন' জিজানা করে। তম ত্র্মকেনই করে দেয়। যুক্তিবিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর্ব্বিভিত্ত, স্বত্বাং এটা একটা বৃত্তস্করণ, কাজেই তাকে নিজ্মকেলিজেনই করতে হয়। ইল্লিয়ক্ষ অন্তর্ভুতি একটা আন্থানিক জ্ঞান, কিন্তু আবার সব আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অন্তর্ভুতি।

অজ্ঞানে যথদ এন্ধজ্ঞোতি: প্রতিবিশ্বিত হয়, তথনই তাকে দেখা যায়—স্বতম্ভাবে ধর্নে সেটা শৃগুস্বরূপ বৈ কিছুই নয়। মেষে স্থাকিরণ প্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না। চারজন লোক দেশপ্রমণ কর্তে কর্তে একটা খুব উচ্ দেরালের কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রথম পর্থিকটি অতি করে দেরাল বেরে উঠ্ল, আর পেছন দিকে চেরে না দের্বেই দেরালের ওপারে লাফ দিরে পড়ল। বিতীয় পরিকটি দেরালে উঠ্ল, ভিতরের দিকে দেখ্লে, আর আনন্দধনি করে ভিতরে পড়ল। তারপর জৃতীয়টিও দেরালের মাথার উঠ্ল, তার সঙ্গীরা কোথার গিরেছে, সে দিকে লক্ষা করে দেখ্লে, তারপর আনন্দ হা: হা: করে ছেসে তাদের অনুসরণ কর্লে। কিন্তু চতুর্গ প্রথমটি দেরালে উঠে তার সঙ্গীদের কি হল, লোককে জানাবার জন্ম কিরে এল। এই সংসার-প্রপঞ্জের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হচ্ছে—যে সকল মহাপুর্যর আগে যে আনন্দে হা: হা: করে হেসে উঠেন, সেই হাস্ত।

আমরা যথন সেই পূর্ণ সন্তা থেকে নিজেদের পৃথক্ করে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তথনই আমরা তাঁকে ঈশর রলি। ঈশর হচ্ছেন—এই জগংপ্রপঞ্চের মূল সতা আমাদের মনের হারা বেক্কপভাবে দৃষ্ট হয়। আর সম্রতান বল্তে—ক্ষণতের সম্দ্র মন্দ ও হথেরাশিকে কুলংস্কারাছ্র্র মন যে ভাবে দেখে, তাই বুঝায়।

२**৫८म क्नारे**, दृश्मिञ्जित । ( পाञ्चन रगा**ण्य**क )

কার্য্য তিন প্রকারের হতে পারে—ক্বত (যা তুমি নিজে কর্ছ), কারিত (যা অপরের লারা করাচ্ছ), আর অনুদার্শিত (অপরে কর্ছে তাতে তোমার অসুমোদন আছে, কোন আপত্তি
নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্য্যের ফল প্রায়

পূর্ণ একচর্য্যের হারা মানসিক ও আধাাঝিক শক্তি থুব প্রবল হয়ে থাকে। একচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবক্ষিত হতে হবে। দেহটার যত্ন ভূলে যাও। যতটা পার, দেহজ্ঞান ছেড়ে দাও।

যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও স্থাথ অনেকক্ষণ বদে থাক্তে পারা যায়, তাকেই আসন বলে। সর্বাদা অভ্যাসের দারা এবং মনকে অনস্তভাবে ভাবিত কর্তে পারলে এটি হতে পারে।

একটা বিষয়ে সদা সর্বাদা চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধান। স্থির জ্বলে যদি একটা প্রত্যবধণ্ড ছুড়ে ফেলা যার, তা হলে জ্বলে আনেকগুলি বৃত্তাকার তরক উৎপর হয়—বৃত্তগুলি সব পৃথক পৃথক অথচ পরক্ষার পরক্ষারের উপর কার্যা কর্ছে। আমাদের মনের ভিতরও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে; তবে আমাদের ভিতর সোট অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভিতর প্ররূপ কার্যা তাঁদের জ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভিতর প্ররূপ কার্যা তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। আমরা যেন মাকড্সার মন্ত নিজের জ্ঞালের মধ্যে রয়েছি, যোগ অভ্যাসের লারা আমরা মাকড্সার মন্ত জ্ঞালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি। যারা অযোগী তারা যেথানে রয়েছে, সেই নিন্দিই স্থলবিশেষে আবন্ধ থাক্তে বাধ্য হয়।

অপর্কে হিংসা কর্লে তাতে বন্ধন আনে ও আমাদের সন্মুখ

খেকে সভ্যকে চেকে ফেলে। শুধু নিবেধাত্মক ধর্মসাধনাই যথেষ্ট নয়। আমাদের মারাকে জন্ধ কর্তে হবে, তা হলেই মারা আমাদের পেছনে ছুটবে। যথন কোন বস্তু আমাদের আর বাঁধ তে না পারে, তথনই সেই বস্তু পাবার আমাদের যথার্থ অধিকার হয়। যথন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে বার, তথন সবই আমাদের নিক্ট এসে উপস্থিত হয়। যাদের কোন বস্তুর অভাব নেই, তারাই প্রকৃতিকে জন্ম করে থাকে।

এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, বার নিজের বন্ধন ছুটে গেছে, কালে তিনিই কুণাবশে তোমার মূক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাগতি এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন! প্রকৃতপক্ষে এটি কার্যো পরিণত করতে পারে, এক্ষপ লোক এক শতান্ধীর ভিতর জোর একজন দেখা যায়। কিছু অস্কৃতব করে। না, কিছু জেনো না, কিছু করো না, কিছু নিজের বলে রেখো না—সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর, আর সর্বাস্তঃকরণে বল, 'প্রভা! তোমারই ইন্ছা পূর্ব হক'।

আমরা বন্ধ-এ ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জ্বাগো-বন্ধনটা সব চলে বাক্। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মান্না-মরু অভিজ্ঞান কর্বার এই একমাত্র উপান্ন।

শাস্ত্রে বা মন্দিরে রথা অবেষণ;
নিজ হতে রক্জু থাহে আকর্ষণ।
তাজ অতএব রখা শোকরাশি,
হেড়ে দাও রক্জু, বল হে সন্নাদী,

আমরা যে অপরের উপর দলা প্রকাশ করতে পার্ছি, এ আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগ্য—কারণ, ঐব্ধপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই जामात्मत्र जात्जान्नि शत् । त्नात्क त्य कहे भात्कः, जांत्र कात्रण. তার উপকার করে আমাদের কল্যাণ হবে। অতএব দাতা দান কর্বার সময় গ্রহীতার সামনে হাঁট্গেড়ে বস্তুন এবং নিজেকে ধ্রু জ্ঞান করুন, গ্রহীতা সম্মুথে দাঁড়িয়ে থেকে দানের অনুমতি করুন। সব প্রাণীর পশ্চাতে সেই প্রভকে দর্শন করে। তাঁকেই দান কর। যথন আমরা আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তথন আমাদের পক্ষে জ্বনংপ্রপঞ্চই আর থাক্বে না, কারণ, প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদিগকে এই ভ্রম হতে মৃক্ত করা। অসম্পূর্ণজা বলে কিছু আছে, এইটে ভাবাই অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করা। আমরা পূর্ণস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ, এই চিম্ভাতেই কেবল এটা দর হতে পারে: যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে लেপে शाकरवरे, थाकरव। তবে সমুদর कार्या निष्कत वास्क्रिशंड क्नाक्टनत मिटक मुष्टिना द्वरथ करत यांछ, मव कन झेश्वरत ममर्भन কর, তা হলে, ভাল মন্দ কিছুই তোমায় অভিভূত করতে পাৰৱে না

কাজ করাটা ধর্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক তাবে কাজ কর্তে মুজির দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুলার চক্ষেপৌ অজ্ঞানমাত্র, কারণ, আমরা ছংখিত হব কার জ্বন্ত ? তুমি ঈশবকে করুণার চক্ষে দেখ্তে পার কি ? আর, ঈশব হাড়া আর কিছু আছে কি ? ঈশবকে ধলুবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার আন্মোলতির জ্বলু এই জ্বাৎক্ষপ নৈতিক ব্যায়ামশালা

প্রদান করেছেন, কিন্তু কথনও ভেবো না, তুমি এই জ্বগৎকে
সাহায্য করতে পার। তোমার যদি কেউ গাল দের, তার প্রতি
ক্রতজ্ঞ হও, কারণ, গালাগালি বা অভিশাপ জ্বিনিসটা কি, তা
দেথ বার জন্ত সে বেন তোমার সন্মুখে একথানি আর্সি ধর্ছে, আর
তোমাকে আঅসংবম অভাাস কর্বার অবসর দিছে। স্প্তরাং
তাকে আশীর্ষাদ কর ও স্থা হও। অভ্যাস করবার অবকাশ না
হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর আরসি সাম্নে না ধরলে
আমরা নিজের মৃথ নিজে দেখুতে পাই না।

অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামেছাকে দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফল লাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যাআিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন করো
না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এই শক্তিটা
যত প্রবল থাক্বে এর হারা তত অধিক কাল হতে পার্বে। প্রবল
জালের স্রোভ পেলেই তার সহায়তায় খনির কার্য্য করা যেডে
পারে।

আজকাল আমাদের বিশেষ প্রব্যোজন এই যে, আমাদের জান্তে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এথানে এবং এবনই আমরা তাঁকে অন্থত্ত করতে—দেখ্তে পারি। চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, "এই জগতের তত্তাবধান কর, ঈশ্বর পর-লোকের খবর নেবেন।" কি আহাশ্বকি কথা! যদি আমরা এই জগতের সব বন্দোবন্ত করতে সমর্থ হই, তবে পরলোকের ভার নেবার জন্ম আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি দরকার?

२७८म क्नारे एकवात । ( त्रमात्रगादमानियः )

সব বস্তুকে ভালবাস, কেবল আস্থার ভিতর দিরে এবং আত্মার জন্ত । যাজ্ঞবক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেরীকে বলেছিলেন, "আস্থার হারাই আমরা সব জিনিল জ্ঞানতে পারছি"। আস্থা কথন জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না—বে নিজে জ্ঞাতা, সে কি করে ক্রেয় হবে ? যিনি আপনাকে আস্থা বলে জান্তে পারেন, তাঁর পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জান্তে পারেন, তিনিই এই জগৎপ্রক্ষস্তরপ, আবার এর স্রষ্টাও বটে।

পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করণে এবং তাদের নিয়ে বেলী বাড়াবাড়ি করণে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, আর এটা বাস্তবিক হুর্ব্বলতা। সত্যের সঙ্গে যেন কথন কিছুর আপোষ না করা হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোঁন প্রকার কুসংস্কারের বৃক্তি দিতে চেষ্টা করে। না, অথবা সত্যকে শিকার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী ক্র্বার স্কল্প নাবিয়ে এনো না।

२१८म क्नाइ, मनिवात । (कर्छाशनिय९)

অপরোক্ষামূভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আত্মতত্ব শিক্ষা কর্তে বেও না। অপরের কাছে তা কেবল কথার কথা মাত্র। প্রত্যক্ষামূভূতি হলে মান্ন্র ধর্মাধর্ম, ভূতভবিশ্বং, সর্বপ্রকার বন্দের পারে চলে যার। নিদ্ধাম ব্যক্তি সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শাস্ত্রতী শাস্তি এদে থাকে। মূথে বলা, বিচার, শাস্ত্রপাঠ ও বৃদ্ধির চূড়ান্ত পরি-চালনা করা, এমন কি, বেদ পর্যান্ত—এ সকল কোনটাই মান্ন্যুৰকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না।

আমাদের ভিতর জীবাঝা পরমাঝা চুইই আছেন। জ্ঞানীরা জীবাঝাকে ছায়াযক্তপ, আর পরমাঝাকে যথার্থ স্থাত্তরূপ বলে জানেন।

আমরা যদি মনটাকে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তাহলে আমরা চকু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বারা কোন জ্ঞানই লাভ কর্তে পারি না । মন এই বহিরিন্দ্রিগুলিকে ব্যবহার করে থাকে। ইন্দ্রিগুলিকে বাইরে যেতে দিও না—তা হলে দেহ এবং বহির্জ্ঞগত এই উভয়েরই হাত এড়াবে।

এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমরা বহির্জ্ঞগত বলে দেখ্ছি, মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থামূদারে একেই কেছ স্বর্গ, কেছ বা নরক বলে দেখে। ইহলোক পরলোক—এ হুটোই স্থামাত্র, শেষোক্রটা আবার প্রথমটার ছাঁচে গড়া। ঐ হুই প্রকার স্বথ্য থেকেই মৃক্ত হও, জান—সবই সর্ব্ব্রাপী, সবই বর্ত্তমান। প্রকৃতি দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমরা যাইও না, আদিও না। এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে মাম্বটা রয়েছে—এর সন্তা প্রকৃতির ভিতর। স্থতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আজা—বাঁকে আমরা স্বামী

বিবেকানলব্ধপে দর্শন করছি—তার কথন জন্ম হয়নি; তিনি কথনও মরবেন না; তিনি অনম্ভ ও অপরিণামী সতা।

আমরা মন:শক্তিকে পাঁচটা ইক্সিলাক্তিতেই ভাগ করি, অথবা একটা শক্তিরূপে দেখি, মন:শক্তি একরকমই থাকে। একজন জরু বলে 'প্রত্যেক জিনিসের এক এক বিভিন্ন প্রকার প্রতিধানি আছে, স্তরাং আমি হাতভালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের প্রতিধানি বারা আমার চতুদিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক বল্তে পারি।' স্তরাং একজন অন্ধ একজন চলুগ্মান্ লোককে ঘন কুরাসার ভিতর দিয়ে অনায়াদে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কারণ, তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাৎ হর না।

মনকে সংযত কর, ইন্দ্রিগ্নগুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি যোগী হলে; তারপর বাকি যা কিছু সবই হবে। তান্তে, দেখতে, দ্রাণ বা বাদ নিতে অস্বীকার কর; বহিবিন্দ্রিগুর্জনি থেকে মনঃ-শক্তিকে সরিয়ে নাও। তুমি ত অজ্ঞাতসারে এটি সদা সর্বদাই করছ—বেমন, যথন তোমার মন কোন বিষয়ে ময় থাকে; স্থতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পার। মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দ্রিগ্রগুলিকে প্রায়োগ করতে পারে আমাদের দেহের সাহাঘ্যেই যে কাল করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি একেবারে হেড়ে দাও। প্রক্রতপক্ষে ত তা নয়। নিজের ঘরে গিয়ে বদ, আর নিজের অস্তরাআর ভিতর থেকে উপনিষদের তর্ম্বুলি আবিকার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্ত ধনিস্বন্ধ্রপ,

ভূত-ভবিশ্বং সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না দেই ভিতরের অন্তর্য্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব রুধা। বাহিরের শিক্ষাধারা যদি হৃদয়স্বরূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু মূল্য আছে বলা বেতে পারে।

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই 'ক্রুদ্র বীর বাণী,' সেই যথার্থ নিয়ন্তা

—বে আমাদিগকে সদা বিধিনিষেধ দিছে—বল্ছে এই কাজ কর,
এই কাজ করো না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে
এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে কেলে, আর
সেইটেই জ্ঞানপূর্মক পরিচালিত হলে আমাদের মৃক্তি দিতে
পারে। সহস্র সহস্র উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা যেতে পারে,
প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবন্ধ যোগের
দ্বারা এটা থ্ব শীঘ্র সাধিত হতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ,
রাজ্বযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা থ্ব নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য্য হওয়া
যায়। মৃক্তিলাভ কর্বার জ্ঞ্জ তোমার যত প্রকার শক্তি আছে,
সব প্রারোগ কর—কর্মা, বিচার, উপাসনা, ধ্যান—সমুদ্র অবলম্বন
কর, সব পাল একসন্ধে তুলে দাও, সব কলগুলি প্রাদমে
চালাও, আর গন্ধবান্ধানে উপনীত হও। যত শীঘ্র পার, ততই
ভাল।

গ্রীষ্টিয়ানদের ব্যাপ্টিজ্ম্ (Baptism) সংস্কার একটা বাহাগুদ্ধি-স্বরূপ—এটি অস্তঃশুদ্ধির প্রতীক বা স্চক্ষরূপ। বৌদ্ধধ্য থেকে এর উৎপত্তি।

शिक्षितानाम्य केंद्रिकादिहें नामक चल्लेन चमला बालिनशहरू একটি অভি পোটান প্রথার অবশেষ বা চিক্লমাত্র। ঐসব অসভা জাতি কথন কথন তাদের বড় বড় নেতারা যে সব গুণে মহৎ হরেছেন, সেইগুলি পাবার আশার তাঁদের মেরে কেল্ড এবং জানের মাংস থেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে সকল শক্তিতে जामत (नजा वीर्यानान, माश्मी ও खानी श्रविहानन, এই উপায়ে সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আসবে, আর কেবল একবাকি ঐকপ বীর্যাবান ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জ্ঞাতিটাই ঐরূপ হবে। নরবলি প্রথা মাছদীজাতির ভিতরও ছিল, আর তাঁদের ঈশ্বর জিহোবা ঐ প্রধার জন্ম তাদের অনেক শান্তি দিলেও, সেটা তাদের ভিতর থেকে একেবারে লোপ হয়নি। যীও নিজে শান্তপ্রকৃতি ও প্রেমিক পরুষ ছিলেন, কিন্ধ তাঁকে রাল্লীজাতির বিশ্বাদের সঙ্গে থাপ থাইয়ে প্রচার করবার চেষ্টার ফলে, খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এই মতবাদের উৎপত্তি হল যে. যীশু ক্রশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির **अिनिश्चित्रराम निरम्भरक विन पिरम द्वेषस्य मञ्जूष्टे कन्न्यन**। बाइमीरमत भरधा भृरक्ष এक श्रथा हिन-जामित भूरताहिर छता

<sup>\*</sup> Eucharist or the Lord's Supper :—বাইবেলের ৄর্জ্ঞ টেট্টামেন্টে লিখিত আছে, বাঙগ্রীষ্ট উাহার বেহত্যানের পূর্বের্ব শিশ্বপকে সম্মত্ত করিয়া রুটী ও মত ঈশরোদেশে নিবেদন করিয়া বলেন, 'এই রুটী জামার মাংস এবং এই মন্ত আমার রক্ত।' তৎপারে শিশ্বপকে উহা থাইতে বলেন। খ্রীষ্টানলণ এখনও ঐ দিনের সাম্বংসরিক পালন করিয়া থাকেন ও উহাকে পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত করেন।

মন্ত্রণাঠ করে ছাগালের উপর মান্ত্রের পাশ ছালিরে দিরে আকে
জঙ্গলে তাড়িরে দিতেন—এখানে ছাগালের বদলে মান্ত্র, এই
তফাং। এই নিষ্ঠুর ভাব প্রবেশ করার দক্ষ প্রীষ্টদর্ম, প্রীষ্ট্রের
বথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দূর তফাং হরে পড়্ল এবং তার ভিতর
পরের উপর অভ্যাচার কর্বার ও অপরের রক্তপতি কর্বার
ভাব এল।

কোন কাজ কর্বার সময় বলো না যে, 'এটা আমার কর্ত্তর' বরং বল 'এটা আমার স্বভাব।'

"পতামেৰ জয়তে নানৃতম্"—সত্যেরই জয় হয়, মিধ্যার হয় না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই তুমি ভগবান্কে লাভ কর্বে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণ জ্বাভি নিজেদের সর্ব্ব-প্রকার বিধিনিবেধের অতীত বলে বোষণা করেছেন, তাঁরা নিজেদের ভূদেব বলে দাবি করেন। তাঁরা খুব দরিক্রভাবে থাকেন, ভবে তাঁদের দোষ এই যে, তাঁরা আধিপত্য বা প্রভূত্ব খোঁজেন। যাই হক, ভারতে প্রায় ৬ কোটি ব্রাহ্মণের বাস; তাঁদের কোন প্রকার বিষয়-আশ্ব নেই, অথচ তাঁরা বেশ ভালু লোক, নীডিপরারণ। আর এইক্রপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁরা শিক্ষা পেরে আস্ক্ছেন বে, তাঁরা বিধিনিবেধের অতীত, তাঁদের কোন প্রকার শান্তির বিধান নেই। তাঁরা নিজেদের বিজ্ঞান করে থাকেন।

২৮শে জুলাই, রবিবার। ( দম্ভাত্রেয়-ক্বত অবধ্ত-গীতা )

"মনের স্থিরতার উপর সমৃদয় জ্ঞান নির্ভর কর্ছে।"

"যিনি সমগ্র জ্বগংপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ কর্ছেন, যিনি
আত্মার মধ্যে আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি নমস্কার করি কিরূপে?"

"আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব, নিজের স্বরূপ বলে জানাই পূর্ণজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষাস্থৃত্তি। আমিই তিনি, এ বিবরে কিছুমাত্র সংশার নেই।"

"কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কার্য্যই আমার বন্ধন উৎপাদন কর্তে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমি চিদান-শ্বরূপ।"

অন্তি নাতি কিছুই নেই, সবই আত্ম-স্বরূপ। সম্নয় আপেক্ষিক ভাব, সম্নয় হল দূর করে দাও, সব কুসংকার ঝেড়ে কেল, জার্তি, কুল, দেবতা, আর বা কিছু, সব চলে যাক। থাকা, হওয়া—এ সবের কথা কেন বল? দৈত অদৈত ও অদৈতের কথা ছেড়ে দাও। তুমি ছই ছিলে করে, যে হৈত ও অদৈতের কথা বল্ছ ? এই জ্লগংগ্রপঞ্চ সেই ভদ্ধবৃদ্ধস্থতাব ব্রহ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের ছারা বিশুদ্ধি লাভ হবে, একথা বলো না—তুমি স্বরুং যে শুদ্ধ-স্বভাব। তোমায় কেউ শিকা দিতে পারে না।

বিনি এই গীতা নিধেছেন, তাঁর মত লোকই ধর্মটাকে জীবন্ত রেখেছেন। তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন। তাঁরা কোন কিছুর তোয়াকা রাখেন না, শরীরের স্থবহুংথ গ্রাহ্ করেন না, শীত উক্ত বা বিপদাপদ্বা অন্ত কিছু মোটেই গ্রাফ করেন না। জলস্ত আকার তাঁদের দেহকে দক্ষ কর্তে থাকলেও তাঁরা স্থির হয়ে বসে আহ্মানন্দ সন্তোগ করেন, তাঁদের গা বে পুড়ছে, তা তাঁরা টেরই পান না।

"জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেষরূপ ত্রিবিধ বন্ধন যথন দূর হয়ে যায়, তথনই আত্মন্তরপের প্রকাশ হয়।"

"যথন বন্ধন ও মৃক্তিকাপ ভ্রম চলে যায়, তথনই আবাসকাপের প্রকাশ হয়।"

"মনাসংঘম করে থাক, তাতেই বা কি, না করে থাক, তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে, তাতেই বা কি, না থাকে তাতেই বা কি? তুমি নিতাশুদ্ধ আত্মা। বল, আমি আত্মা, কোন বন্ধন কথনও আমার কাছে ঘেঁস্তে পারেনি। আমি অপরিণামী নির্মল আকাশস্বরূপ; নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা স্পর্শই কর তে পারে না।"

"ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ করে কেল। মৃক্তি ছেলে-মাম্বী কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ, আমি সেই শুক্তিস্কুপ।"

"কেউ কথন বন্ধ হয়নি, কেউ কথন মৃক্তও হয়নি। আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি অনস্তস্মক্তপ, নিত্যমৃক্তস্মভাব। আমাকে আর শেথাতে এনো না—আমি চিদ্ঘনস্মভাব, কিসে আমার এই স্বভাব বদ্লাতে পারে ? শুরুই বা কে ? শিশুই বা কে ?"

তর্কযুক্তি, জ্ঞানবিচার চুড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও।

ঁ ৰ্শ্বন্ধখন লোকই অপরকে বন্ধ দেখে, প্রাপ্ত ব্যক্তিই অপরকে প্রাপ্ত দেখে, অগুদ্ধখনাব লোকই অপরের অগুদ্ধ ভাব দেখে থাকে।"

দেশকালনিমিভ—এ সবই এম। তুমি যে মনে কর্ছ তুমি
বন্ধ আছ, মৃক্ত হবে এটা তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী।
কথা বন্ধ কর, চুপ করে বদে থাক—সব জিনিস তোমার সাম্নে
থেকে উড়ে থাক্—ওগুলি স্বপ্নমাত্র। পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন
কিছু নেই, ওসব কুসংস্কার মাত্র। অতএব মৌনভাব অবলম্বন
কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও।

"আমি আনন্দবনস্বরূপ।" কোন আদর্শের অফুসরণ কর্বার দরকার নেই—তৃমি'ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেয়ো না। তৃমি সার সন্তাস্বরূপ। শান্তিতে থাক—নিজেকে চঞ্চল করো না। তৃমি কথনও বন্ধ হওনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে ম্পূর্ণ করেনি। এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক। কাকে উপাসনা কর্বে? কেই বা উপাসনা করে? সবই ত আআ।। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার। পুনঃ পুনঃ বল 'আমি আআ', 'আমি আআ।'। আর সব উড়ে যাক্।

## ২৯শে জুলাই, সোমবার, প্রাত্তকাল

় আমরা কথন কথন, কোন জিনিসের লক্ষণ করতে হলে, তার আশপাশের কতকগুলি ব্যাপার বর্ণনা করে থাকি। একে তটন্ত লক্ষণ বলে। আমরা বধন ব্রশ্বকে সচিদানক নামে অভিহিত করি, প্রক্রুত্তপক্ষে আমরা তথন সেই অনির্বাচা সর্বাতীত সন্তারপ সম্দ্রের কিনারার কিছু কিছু বর্ণনা কর্ছি মাত্র। আমরা একে 'অন্তি'-স্বরূপ বল্তে পারি না, কারণ, অন্তি বল্তে গোনেই তাঁর বিপরীত 'নান্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, স্কৃতরাং তাও আপেক্ষিক। তাঁর সন্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার করনা, ঠিক ঠিক হতে পারে না। কেবল 'নেতি' 'নেতি'—এ নয়, ও নয় এই বলেই তাঁকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ, তাঁকে চিন্তা কর্তে গেলেও সীমাবদ্ধ কর্তে হয়—স্কৃতরাং সেটা আর ব্রেলের যথার্থ তাব হল না।

ইক্সিগুলো দিবারাত্র তোমার ভূলজ্ঞান এনে দিরে প্রতারিত কর্ছে। বেদাস্ত অনেককাল পূর্ব্বেই এই বিষর আবিকার করেন। আধুনিক বিজ্ঞান সবে মাত্র ঐ তব্বটি বুঝ্ তে আরম্ভ করেছে। একথানা ছবির প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানাতে ক্যুত্রিমভাবে গভীরভার ভাব কলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণার অফুকরণ করে থাকেন। তুজান লোক কথনও এক জ্বগৎ দেখে না। চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ হলে তুমি দেখ্তে পাবে—কোন বস্তুতে কোন প্রকার গতি, কোন প্রকার পরিণাম নেই। কোন প্রকার গতি বা পরিণাম আছে, আমাদের এই ধারণাই মারা। সমূদর প্রকৃতিটা অর্থাৎ সমূদ্র গতির তব্টাকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর। দেই ও মন কেহই আমাদের যথার্থ আত্মা নর—উভরই প্রকৃতির অন্তর্গত; কিন্তু কালে আমারা এদের ভিতরের সার সত্য—যথার্থ তত্তকে জ্যানতে পারি। তথন আমারা দেহমনের পারে চলে যাই, স্কৃতরাং

দেহমনের হারা যা কিছু অফুডব হয়, তাও চলে যায়। যথন তুমি এই ক্লগৎপ্রপঞ্চকে দেখ্তে পাবে না, বা জান্তে পায়্বে না, তথনই তোমার আজ্যোপলন্ধি হবে। আমাদের বাত্তবিক প্রয়োক্ষন এই হৈড বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনস্ত মান বা অনস্ত জ্ঞান বলে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান উভয়ই সসীম। আমরা এক্ষণে আবরণের মধ্য দিয়ে দেখ্ছি—তারপর ক্রমশং আবরণকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের সমৃদয় জ্ঞানের সার সত্যস্থল্প সেই অক্তাত বস্তর কাছে পৌছুব।

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একখানা ছবি দেখি, তা হলে আমরা ঐ ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ আস্ত ধারণা লাভ করি, কিন্তু তথাপি আমরা যা দেখি, তা বাস্তবিক ছবিটাই। ছিল্টা আমরা যত বাড়াতে থাকি, ততই আমরা ছবিটার সম্বন্ধে পরিকার ধারণা লাভ কর্তে থাকি। আমাদের নামরূপের অমায়ক উপলব্ধি অফুসারে আমরা সত্য জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করে থাকি। আবার বথন আমরা কার্ডবোর্ডথানা ফেলে দিই, আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি। কিন্তু ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই। আমরা ঐ ছবিটাতে যত বিভিন্ন প্রকার গুল বা অমাত্রক ধারণা আরোপ করি না কেন, ছবিটার তান্ধারা কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। এইরূপ আমাই।সকল বস্তুর মূল সত্যস্কর্প—আমরা যা কিছু দেখ্ছি স্বই আ্যা, কিন্তু আমরা যে ভাবে এদের নামন্ধ্রপাকারে দেখ্ছি, দে ভাবে নয়। ঐ নামন্ধ্রণ আবরণের অন্তর্গত—মারার অন্তর্গত।

ঐপ্রতি যেন গুরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন

হর্ষ্যের আলোকের ন্বারাই আমরা ঐ দাগগুলি দেখ্তে পাই, দেইরূপ ব্রহ্মরূপ সভ্য বন্ধ পশ্চাতে না থাক্লে আমরা মারাটাকেও দেখ্তে পেতাম না। হামী বিবেকানন্দ বলে মাহ্যটা ঐ ভরবীনের কাচের উপরকার দাগ মাত্র। প্রক্রুতপক্ষে আমি সভ্যস্থরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল দেই সভ্য বন্ধটাই আমাকে—স্বামী বিবেকানন্দকে—দেখ্তে সমর্থ কর্ছে। সকল আমাকে—স্বামী বিবেকানন্দকে—দেখ্তে সমর্থ কর্ছে। সকল আমাকে স্বামী বিবেকানন্দকে—দেখ্তে সমর্থ কর্ছে। সকল আমাকে বুলীভূত সার সন্তা আত্মা—আর যেমন হর্য্য কথন ঐ কাচের উপরের দাগগুলির সন্দে মিদিয়ে যার না, আমাদিয়ে দাগগুলি দেখিয়ে দের মাত্র, দেইরূপ আত্মাও কথনও নামরূপের সন্দে মিদিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অশুভ কর্ম্যসমূহ ঐ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমার বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের অভ্যন্তরন্থ সকরের উপর কোন প্রভাব বিতার কর্তে পারে না। মনের দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিকার করে কেল। তা হলেই আমরা দেখাবা—'আমি ও আমার পিতা এক'।

আমরা আগে প্রত্যক্ষাস্তৃতি করি, বৃজিবিচার পরে এসে থাকে। আমাদের এই প্রতাক্ষাস্তৃতি লাভ কর্তে হবে, আর এই হল বাস্তবিক ধর্ম। কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্মমত বা অবতারের কথা না শুনে থাক্তে পারে, কিন্তু সে যদি প্রত্যক্ষাস্তৃতি করে থাকে তার আর কিছুর দরকার নেই। চিত্ত শুদ্ধ কর—ধর্ম্বের এই হচ্ছে দার কথা, আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের ঐ দাগগুলো দূর কর্ছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যস্ক্রপকে ঠিক ঠিক দর্শন কর্তে পারি না। শিশু জ্বগতের ভিতর কোন পাপ দেখ্তে পার না, কারণ, বাইরের পুাপটার

পরিমাণ নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই।
তোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, সব দ্র করে ফেল—তা হলেই
তুমি আর বাইরে কোন দোষ দেশ্তে পাবে না। ছোট
ছেলের সাম্নে ডাকাডি হয়ে যাছে, সে তা থেয়ালই করে না—
এটা তার কাছে কিছু একটা অভায় বলে বোধ হয় না। বাঁধার
ছবির ভিতর লুকোনো জিনিসটা একবার যদি দেশ্তে পাও,
তুমি পরে সর্ফাই তা দেশ্তে পাবে। এইরূপে যথন তুমি
একবার মৃক্ত ও নির্দোষ হয়ে যাবে, তখন জগংপ্রপঞ্চের ভিতর
তুমি মৃক্তিও গুলতা ছাড়া আর কিছু দেশ্তে পাবে না। সেই
মৃহত্তিই হলমের গ্রন্থি সব ছিল হয়ে যায়, সব বাঁকাচোরা জায়গা
সিধা হয়ে যায়, আর এই জগংপ্রপঞ্চ স্বপ্রের ভায় উড়ে যায়।
আর যুম ভাঙ্লেই, আমরা এই সব বাজে স্বপ্র দেশ্ ছিলাম
ভেবেই আশ্চর্য হই।

'বাঁকে লাভ করলে পর্বতপ্রমাণ ছ:খও স্বদরকে বিচলিত কর্তে পারে না,' তাঁকে লাভ কর্তে হবে।

জ্ঞানস্থার দারা দেহমনদ্রপ চক্রদ্বরেক পৃথক করে
কল—তা হলেই আআা মৃত্তব্দ্রপ হয়ে পৃথকভাবে লাড়াতে
পারবে—যদিও পুরাতন বেগে তথনও দেহমনদ্রপা-চক্র
মানিককণের জন্ত চলবে। তবে তথন চাকাটি সোজাই
চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দারা শুভকার্যাই হবে। যদি
সেই শরীরের দারা কিছু মন্দ কার্য্য হয়, তা হলে জেনো,
সে ব্যক্তি জীবন্ধুক্ত নয়—যদি সে আপনাকে জীবন্ধুক্ত বলে
দাবি করে, তবে সে মিখ্যা কথা বল্লে। এটাও বুরু তে হবে বে,

ষধন চিত্তভদ্ধির হারা চক্রের বেশ সরল গতি এলে গেছে, সেই
সময়ই তার উপর কুঠার প্রহোগ সন্তব। সকল গুদ্ধিকর কর্ম্মই
অজ্ঞানকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নত্তী কর্ছে। অপরকে পাপী
বলার চেয়ে আর মন্দ কার্য্য কিছু নেই। ভাল কান্ধ না জেনে
কর্লেও তার ফল একই প্রকার হয়—তা বন্ধন-মোচনের
সহায়তা করে।

হরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে হুর্ঘাকেও দাগগুক্ত মনে করাই আমাদের মুখ্য এম। সেই 'আমি'-রূপ সুর্ধ্য কোন প্রকার বাহ্য-দোষে লিপ্ত নন—এইটি জেনে রাখ, আর নিজেকে ঐ দাগগুলি তুল্তে নিযুক্ত কর। মাহুবের চেয়ে বড় প্রাণী আর কেউ নেই। কৃষ্ণ, বৃদ্ধ ও গ্রীষ্টের স্তার মহুয়ের উপাসনাই সর্ব্বপ্রেষ্ঠ 'উপাসনা। তোমার বা কিছুর অভাব বোধ হয়, তাই তুমি স্থাষ্ট করে থাক—বাসনামৃক্ত হও। "বাসনার জগৎ স্প্রন, কর জীব বাসনা বর্জন।"

দেবতারা ওপর লোকগত ব্যক্তিরা সকলে এখানেই রয়েছেন—
এই জ্বগংকেই তাঁরা স্বর্গ বলে দেখ্ছেন। একই অজ্ঞাত
বস্তুকে সকলে নিজ্ক নিজ্ক মনের ভাব অন্থ্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন ক্রপে
দেখ্ছে। এই পৃথিবীতে কিন্তু ঐ অজ্ঞাত বস্তুর সবচেরে
উৎক্তই দর্শনলাভ হতে পারে। কথনও স্বর্গ যাবার ইচ্ছা করো
না—এইটেই সর্বাপেকা অপকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও থ্ব
বেনী পয়সা থাকা ও বোর দারিন্তা, উভয়ই বন্ধন—উভয়ই
আমাদিগকে ধর্মপথ থেকে--মৃক্তি-পথ থেকে দ্রে রাধে।

তিনটি ছিনিস এ পৃথিবীতে বড় তুর্গত—প্রথম, মন্থয়দেহ (মন্থুম্মনিই ঈশবের উৎকৃষ্ট প্রতিবিশ্ব বিভ্যমান ;—বাইবেলে আছে, "মান্থ্য ঈশবের প্রতিষ্ঠিত্বরূপ")। ছিতীয়, মৃক্ত হবার জন্ম প্রবাদ আকাজ্ঞা। তৃতীয়, মহাপুরুষের আশ্র-লাড—যিনি স্বয়ং মারা-মোহ-সমৃদ্র পার হরে গেছেন, এমন মহাঝাকে গুরুরূপে লাভ। এই তিনটি যদি পেরে থাক, তবে ভগবান্কে ধন্যবাদ দাও, তৃমি মৃক্ত হবেই হবে।

কেবল তর্ক্যুক্তির ছারা তোমার যে সত্যের জ্ঞানলাভ হয়, তা একটা নৃতন যুক্তিতর্কের ছারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি যা সাক্ষাং প্রতাক্ষ. অন্থভব কর, তা তোমার কোনকালে যাবার নয়। ধর্মসন্থন্ধে কেবল বচনবাগীল হলে কিছু ফল হয় না। যে কোন বস্তুর সংস্পর্শে আস্বে—যেমন মানুষ, জ্ঞানোরার, আহার, কাজকর্ম্ম—সকলের পশ্চাতে ব্রহ্মনৃষ্টি কর—আর এইরূপ সর্কত্র ব্রহ্মান্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিগত কর।

(আমেরিকার বিধ্যাত অজ্ঞেরবাদী) ইঙ্গারসোল আমার একবার বলেন,—"এই জ্বগংটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাদ। কমলা লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সন্তব রস বার করে নিং ধরে—বেন এক কোঁটা রসও বাদ না যায়—কারণ, আমরা এই জ্বগং ছাড়া অপর কোন জগতের অতিহসম্বন্ধে স্থনিন্টিত নই।" আমি

 <sup>&</sup>quot;पृत्र'व्य त्ववायोग्डर (वराष्ट्रत्वहरूक्त्र्य)
 मन्तावः प्रयुक्त्यः महाभूत्रवनाः अतः ।" ७ —-निरायकृष्णां मिन ।

তাঁকে উত্তর দিরেছিলায—"আমি আপনার চেরে এই জগংরূপ
কমলা লেবুটাকে নিংড়াবার উংক্কটতর প্রশালী জানি—আর আমি
এ থেকে বেলী রস পেরে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই,
স্বতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি,
ভয়ের কোন কারণ নেই—স্বতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে
আনন্দ করে নিংড়াছি। আমার কোন কর্ত্তবা নেই, আমার
ত্তীপুলাদি ও বিষয়সপত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল
নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে
ব্রহুস্কল। মাহ্যুবকে ভগবান্ বলে ভালবাস্থাে কি আনন্দ—
একবার ভেবে দেখুন দেখি। কমলা লেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান
দেখি—অগুভাবে নিংড়ে বা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার
গুল রস পাবেন—এক কোঁটাও বাদ ধাবে না।"

বাকে আমাদের 'ইচ্ছা' বলে মনে হচ্ছে, দেটা প্রকৃতপক্ষে
আমাদের অন্তর্নালম্ভ আত্মা, এবং বাস্তবিকই মৃক্তব্যভাব।

## সোমবার, অপরাহ্র

ষীক্ত গ্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তদপ্রসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনবাপন করেন নি, আর সর্ব্বোপরি, তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নি। জীলোকেরাই তাঁর জন্ম সব কর্লে, কিন্তু তিনি মাছদীদের দেশাচার দারা এতদূর বন্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 'প্রেরিড শিশ্য' (Apostle) পদে উন্নীত করেন নাই। তথাপি উচ্চতম চরিত্র হিসাবে বুক্রের পরেই তাঁর স্থান—আবার বুক্ত যে

একেবারে সম্পূর্ণ নির্মুপ্ত ছিলেন, তাও নর। যাই হক, বৃদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুবের সহিত স্ত্রীলোকের সমাধিকার স্থীকার করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধান শিল্পা। তিনি বৌদ্ধ ভিকুশীদের অধিনায়িকা হরেছিলেন। আমাদের কিন্তু এই সকল মহাপুরুবদের দোষাত্মদান করা উচিত নয়, আমাদের ভধু তাঁদের আমাদের চেয়ে অনস্তগুলে প্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করা উচিত। তা হলেও কিন্তু যিনি যত বড়ই হন না কেন, কোন মাল্লয়কেই আমাদের ভধু বিধাস করে পড়ে থাকলে চল্বে না, আমাদের ও বৃদ্ধ ও প্রীই হতে হবে।

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার করা উচিত নয়। মাসুষের যে মহা মহা সদ্পুণ দেখা যায়, তা তার নিজের, কিন্তু তার দোষগুলি মনুযাজাতির সাধারণ হর্পলতা মাত্র; স্থতরাং তার চরিত্র বিচার কর্তে গেলে সেগুলি কথন গণনা কর্তে নেই।

ইংরাজী ভার্চ (ধর্ম) শব্দটি সংস্কৃত 'বীর' শব্দ থেকে এসেছে; কারণ প্রাচীনকালে শ্রেড বোদ্ধাদেরই লোকে শ্রেড ধার্ম্মিক লোক বলে বিবেচনা কর্ত। ৩০শে জুলাই, মন্ধ্রদাবার

গ্রীষ্ট ও বৃদ্ধ প্রভৃতি এঁরা কেবল বহিরবলম্বনস্থান । আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি⊕লোকে ঐ দকল আলম্বনে আমরা আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি। বীশু যদি না জ্বন্নাতেন, তবে মন্থ্যুজ্ঞাতির কথন উদ্ধার হত্ত
না,—এক্রপ ভাবা বোর নাস্তিকতা। মন্থ্যুস্থভাবের ভিতর যে
ঐশ্বরিক ভাব অস্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে ঐক্রপে ভূলে যাওয়া বড়
ভয়ানক—ঐ ঐশ্বরিক ভাব কোন না কোন সময়ে প্রকাশ হবেই
হবে। মন্থ্যুস্থভাবের মহত্ত কথনও ভূলো না। ভূত বা ভবিয়ুতে
আমাদের চেয়ে প্রেষ্ঠ ঈশ্বর আর কেউ হন নি, হবেনও না।
আমিই সেই অনস্ত মহাসমূত্র—গ্রীষ্ঠ ও বৃদ্ধগণ তারই তরক্ষ মাত্র।
তোমার নিজ্ঞার পরমান্ধা বাতীত আর কারও কাছে মাথা গ্রইও
না। যতক্ষণ না ভূমি আপনাকে সেই দেবদেব বলে জান্তে পার্ছ,
ততক্ষণ তোমার কথন মৃক্তি হতে পারে না।

আমাদের সকল অতীত কশ্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ, আমাদের যা চরমাবস্থা হবে, ঐ কশ্মগুলিই আমাদের সেইখানে নিয়ে নার। কার কাছে আমি ভিলা কর্ব ?—আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে প্রতীরমান হয়, তা স্বপ্রমাত্র। আমি সমগ্র সম্দ্র—তৃমি নিজে ঐ সম্দ্র যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে 'আমি' বলো না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জেনো। সতাকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জান্থ খার প্রবল আকাজ্ঞা হয়েছে) শুন্তে পেলেন—তাঁর হৃদয়ভান্তরীণ বাণী তাকে বল্ছে, "তুমি অনস্বরূপ, সেই সর্প্রবাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে। নিজেকে সংযত কর, আর তোমার বণার্থ শানা।"

যে দকল মহাপুরুষ প্রচারকার্য্যের জ্বন্ত প্রাণপাত করে

যান তাঁরা, যে সকল মহাপুক্ষ নির্জ্জনে নীরবে মহাপবিত্র

ক্রীবন যাপন করেন এবং বড় বড় ভাব চিন্তা করে হান ও

প্রক্রপে ক্রগতের সাহায্য করেন, তাঁদের ভুলনার অপেক্রাক্রত
অসম্পূর্ণ। ঐ সকল শান্তিপ্রির নির্জ্জনবাসী মহাপুক্রবের একের
পর অপরের আবির্ভাব হয়—শেবে তাঁদের শক্তিরই চরমফলস্বরূপ
এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুক্রবের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই তত্ত্ত্ত্তি
চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান।

জ্ঞান স্বতঃই বর্ত্তমান রয়েছে, মান্ন্সব কেবল সোটা আবিদ্ধার করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরস্তন জ্ঞান—খার সহায়তায় ঈশ্বর এই জ্বগৎ স্থাষ্ট করেছেন। ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব বলে থাকেন, আর এই ভন্নানক দাবিও করে থাকেন।

সত্য যা, তা সাহসপ্র্রক নিভীকভাবে লোকের কাছে বল— ঐ সত্যপ্রকাশের জন্ম ব্যক্তিবিশেষের কট হল বা না হলু, সে দিকে খেরাল করো না। সত্যের জ্যোতিঃ বৃদ্ধিমান্ লোকদের পক্ষেও যদি অভিমাত্রায় প্রথম বোধ হয়, তাঁরা যদি তা সহ্ম কর্তে না পারেন, সত্যের বন্ধায় যদি তাঁদেও ভাসিরে নিয়ে যায় তা যাক্—যত শীদ্র যায়, ততই সংগঁ।ছেলেমাহ্মী ভাব সব শিশুদের ও বুনো অসভাদেরই শোভা পায়; কিছু দেখা যায়, ঐ সব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জন্মলেই আবদ্ধ নয়, ঐ সকল ভাবের অনেকশুলি ধর্মপ্রচারকের আসনেও উঠেছে।

বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হলে আর সম্প্রদারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অস্তায়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর।

উন্নতি যা কিছু তা এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই হরে থাকে। মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মান্থ্যই সর্ব্বোচ্চ প্রাণী, কারণ, এই মানবদেহে এই জ্লেই আমরা এই আপেক্ষিক জগতের সম্পূর্ণরূপে বাইরে যেতে পারি, সত্য সতাই মুক্তির অবহা লাভ কর্তে পারি, আর ঐ মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। তথু যে আমরা পারি তা নর, অনেকে সত্য সতাই ইহজীবনে মুক্তাবল্পা লাভ করেছেন, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। স্ত্তরাং কেউ এ দেহ ত্যাগ করে যতই হল্প-স্ক্লতর দেহ লাভ করক, সে তথনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, দে আর আমাদের চেরে বেশী কিছু কর্তে পারে না, কারণ, মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর কি উচ্চাবল্পা লাভ করা যেতে পারে।

দেবতারা (angels) কথনও কোন অন্তার কান্ধ করেন না, তাঁরা কান্ধেই শান্তিও পান না; স্থতরাং তাঁরা মৃক্ত হতেও পারেন না। সংসারের ধাকাতেই আমাদের আগিরে দেব, তাইতেই এই জগংস্থা ভাঙ্গবার সাহায্য করে। প্রকাশ ক্রমাগত আঘাতই এই জগতের অসম্পূর্ণতা ব্রিয়ে দেব, তাইতে আমাদের এ সংসার থেকে পালাবার—মৃক্তিলাভ কর্বার আকাক্ষা জাগিরে দেব।

কোন বস্তু যথন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তথন

আমরা তার এক নাম দিই, আবার দেই জিনিসকেই যথন আমরা সম্পূর্ণ উপলন্ধি করি, তথন অন্ত নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলন্ধিও তত উৎকৃষ্টতর হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়।

### মঙ্গলবার, অপরাহ্ন

আমরা যে জাড়ও চিস্তারাশির ভিতর সামঞ্জ দেখ্তে পাই, তার কারণ, উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর ছটি দিক্মাত্র, সেই জিনিসটাই ছভাগ হয়ে বাহাও আন্তুর হয়েছে।

ইংরাজী 'প্যারাভাইন্' শক্ষটি সংস্কৃত 'পরদেশ' শক্ষ থেকে
এসেছে, ঐ শক্ষটা পারস্থ ভাষার চলে গিয়েছিল—এর শক্ষার্গ হচ্ছে
দেশের পারে, অথবা অন্ত দেশ, বা অন্ত লোক। প্রচীন আর্যোরা
বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস কর্তেন, তাঁরা মান্নুবকে কেবল দেহমাত্র
বলে কথনও ভাবতেন না। তাঁদের মতে স্বর্গ নরক উভয়ই সান্ত,
কারণ, কোন কার্যাই কথনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হতে
পারে না, আর কোন কারণই কথনও চিরস্থায়ী নয়; স্থাতরাং
কার্যা বা কলমাত্রের নাশ হবেই। নিম্নক্ষিত উপাথ্যানটিতে সমগ্র
বেলাস্তদর্শনের সার রয়েছে—

সোনার পাথাওয়ালা ছটি পাথী একটা গাছে বদে আছে। উপরে যে পাথীটা বদে আছে, দে ত্বির শাস্তভাবে নিজ মহিমার নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে; আর যে পাথীটা নীচের ডালে রয়েছে, দে দদাই চঞ্চল— ঐ গাছের ফল থাছে— কথনও মিষ্ট ফল, কথনও বা কটু ফল। একবার দে একটা অতিরিক্ত কটু

কল থেলে, তথন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমম্ম পাথীটার দিকে চাইলে। কিন্তু আবার দে শীন্তই তাকে ভূলে গিরে পূর্কের মত সেই গাছের ফল থেতে লাগ্ল। আবার সে একটা কটু ফল থেলে—এইবার সে টুপ্টুপ্ করে লাফিরে উপরের পাখীটার ছ এক ডাল কাছে গেল। এইরপ অনেকবার হল, অবশেষে নীচের পাথীটা একেবারে উপরের পাথীটার জান্তগান্ন গিনে বস্ল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে। সে অমনি বৃঞ্লে যে, ছটো পাথী কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর শান্ত, স্থিরভাবে নিজ মহিমান্ন নিজে মন্ন, উপরের পাথীই ছিল।

### ৩১শে জুলাই, বুধবার

প্রটেষ্টান্ট-ধর্ম-সংস্থাপক লুখার ধর্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাদ দিন্তে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার করে ধর্ম জিনিসটার সর্ব্বনাশ করে গেলেন। নান্তিক ও জড়বাদীরাও নীতিপরামণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসীরাই ধর্মলাভ কর্তে পারে।

মহাপুরুষদের পবিত্রতার মূল্য, সমাজ বাদের অসং বলে থাকে, 
তারা দিয়ে থাকে—ত্বতরাং তাদের দেখ্লে তাঁদের দ্বণা না করে 
কৈ কথা ভাষা উচিত। যেমন গরীব লোকের পরিপ্রমের ফলে 
বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। 
ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা

মীরাবাঈ, বৃদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপাদনের স্বস্ত বেন প্রক্রতিকে তার মূল্য ধরে দিতে হরেছে। •

"আমিই পবিত্রাত্মা বা ধার্ম্মিকদের পবিত্রতা বা ধর্মমন্ত্রপ।" "আমিই সকলের মূল বা বীজ্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে বিভিন্নপ্রকারে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি।" "আমিই সব করছি, তমি নিমিত্তমাত্র।"

বেশী বকো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা ররেছেন তাঁকে অভ্নতন কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হল জ্ঞান, স্পার সব অজ্ঞান। জ্ঞান্বার বস্তু একমাত্র ক্রম, তিনিই সব।

সন্থ মান্থবকে সূথ ও জ্ঞানের অবেষণে বন্ধ করে, রক্ষ: বাসনা হারা বন্ধ করে, তম: ত্রমজ্ঞান, আলভ প্রভৃতি হারা বন্ধ করে। রক্ষা, তম: এই ছটি নিক্কটণ্ডণকে সন্থের হারা জয় কর, তারপর সমুদর ঈশ্বরে সমর্শণ করে মুক্ত হও।

্ব ভক্তিযোগী অতি শীঘ্ৰ ব্ৰহ্মোপলব্ধি করেন ও তিন গুণের পারে চলে যান।

<sup>\*</sup> সমাজের আবর্ণ অতি উচ্চ হবৈদ সকলে উহা পালন করিতে পারে না, কিন্তু এই অধিকাংশ লোক আবর্ণ পালন করিতে পারে নানবিহা প্রাপ্ত হবৈদেও ভাহাদের সহারতা ব্যতীত ঐ আবর্ণতি বলার থাকিতে পারে না। বেমন একশত সৈন্য পাক্তপক্ষকে আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে আবা জন মৃত্যুমূধে পতিত হবৈদ, অবশিষ্ট কুছি জন কুতকার্য হবৈদ। এখানে ঐ আবী জন দৈন্য ঐ ব্যজনের মূল্য প্রদান করে নাই কি ? দেইরুণ।

ইচ্ছা, জ্ঞান, ইক্সিয়, বাদনা, রিপু—এইগুলি মিলে, আমরা যাকে জীবাত্মা বলে থাকি, তাই হয়েছে।

প্রথম, প্রাতিভাসিক আত্মা (দেহ); ছিতীর, মানসাত্মা—হে দেহটাকে আমি বলে মনে করে; তৃতীর, যথার্থ আত্মা, বিনি
নিত্যক্তম, নিত্যমূক্ত। তাঁকে আংশিকভাবে দেখ্লে সমন্ত প্রকৃতি
বলে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখ্লে সমন্ত প্রকৃতি
উড়ে যার; এমন কি, তাঁর স্মৃতি পর্যান্ত লোপ হয়ে যায়। প্রথম
—পরিণামী ও অনিত্য, ছিতীয়—প্রবাহরূপে নিত্য (প্রকৃতি),
তৃতীয়—কৃটস্থনিত্য (আত্মা)।

আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হল সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। আশা কর্বার কি আছে ? আশার বন্ধন ছিঁড়ে কেল, নিজের আত্মার উপর দাড়াও, স্থির হও; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিছ তার ভিতর কোন কপটতা রেখো না।

ভারতের কারও কুশল জিজ্ঞাসা কর্তে 'বহু' (যা থেকে 'বাছা' কথাটা এসেছে) এই সংস্কৃত শক্টার ব্যবহার হয়ে থাকে—বহু শক্রের অর্থ—ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। হিন্দুরা কোন জিনিস দেখেছে, এইটা বুঝাতে হলে বলে থাকে, 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি।' 'পদার্থ' কি না পদ বা শক্রের অর্থ অর্থাৎ শক্ত্রপ্রিভাগ্ন ভাববিশেষ। এমন কি, এই জ্বগৎপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে একটা 'পদার্থ' (অর্থাৎ পদের অর্ধ)।

জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ আপনা আপনি গুভ কার্যাই করে

থাকে। সেটা কেবঁদ শুভ কার্যাই কর্তে পারে, কারণ, তা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। যে অভীত সংস্কাররূপ বেগের দারা তাঁদের দেহচক্র পরিচালিত হয়ে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংক্লার সব দক্ষ হয়ে গেছে।

> "াদচুতে কথা লাপ-কম-পীযুদ-নৰ্জ্জিকন্। তদ্দিনং গুদ্দিনং মত্তে মেঘাচ্ছলং ন গুদ্দিনম।"

— 'সেই দিনকেই যথার্থ ছদিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবং-প্রসন্ধ না করি; কিন্তু যে দিন মেঘ ঝড় বৃষ্টি হয়, সে দিনকে প্রকৃতপক্ষে ছদিন বলা যায় না।'

সেই পরম প্রভ্র প্রতি ভালবাসাকে যথার্থ ভাল্ডি বলা বায়।
আন্ত কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে, তিনি যত বড়ই হন
না কেন, ভাল্ডি বলা যায় না। এখানে পরম প্রভু বল্তে
পরমেশ্বরকে ব্রাছে। তোমরা পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিস্কর্প
ঈশ্বর (Personal God) বল্তে যা বোঝ ভারতে পরমেশ্বরের
ধারণা তার চেয়ে আনক প্রেষ্ঠ। "যা হতে এই স্কাণপ্রেপঞ্জের
উৎপত্তি হচ্ছে, যাতে এটা স্থির রয়েছে আবার প্রলয়কালে
বাতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর, নিত্য, শুক্র, সর্বাপ্তিমানু,
সলাম্কুসভাব, দরাময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, আনিঞ্চনীয়
প্রেমশ্বরূপ।"

মান্ন্য নিজের মন্তিক থেকে ভগবান্কে সৃষ্টি করে না; তবে তার যতদ্র শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখ্তে পারে, আর তার যত সর্কোংক্ট ধারণা, তাঁতে আরোপ করে। এই এক একটি গুণাই ঈশ্বের দবটাই, আর এই এক একটি গুণের দারা
সবটাকে বোঝানই বাস্তবিক ব্যক্তিম্বরূপ-ঈশ্বরের (Personal
God) দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তাঁর দব
আকার বয়েছে, তিনি নিগুণ আবার তাঁতে দব গুণ রয়েছে।
আমরা বতক্ষণ মানবভাবাপয় রয়েছি, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও
জীব—এই তিনটি দত্তা আমাদের দেখ্তে হয়। তা নাদেখে
থাকতেই পারি না।

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই সকল দার্শনিক পার্থক; কেবল বাজে কথা মাত্র। সে বুক্তি-বিচার মোটে গ্রাহুই করে না, সে বিচার করে না—সে দেথে, প্রত্যক্ষ অফুভব করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেম আত্মহারা হয়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যায়া বলেন, মুক্তির চেয়ে ঐ অবস্থাই অধিকতর বাজনীয়। যায়া বলেন, "চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি থেতে ভালবাসি"—আমি সেই প্রেমাম্পদকে ভালবাস্ত্র চাই, তাঁকে সন্তোগ কর্তে চাই।

ভজিযোগে প্রথম বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ, বহির্জ্জগত থেকেই আমাদের সব বাসনা পূবণ হরে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমরা ঈশ্বরের জন্ত কোন অভাববোধ করি না; কিন্তু যথন আমরা এ জীবনে চারদিক্ থেকে প্রবল ঘা থেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বিষয়েই নিরাশ হই, তথনই উচ্চতর কোন বস্তুর

জন্ত আমাদের প্ররোজন বোধ হয়ে থাকে, তথনই আমরা ঈশরের অন্তেখণ করে থাকি।

ভক্তি আমাদের কোন বৃদ্ধিকে ভেলে চুরে দের না, বরং ভক্তিবোগের শিক্ষা এই বে, আমাদের সকল বৃদ্ধিগুলিই মৃত্তিলাভ করবার উপায়স্থরূপ হতে পারে। ঐ সব বৃত্তিগুলিকেই ঈশ্বরাভিম্থী কর্তে হবে—সাধারণতঃ যে ভালবাসা জনিতা ইক্রিরবিষয়ে নই করা হরে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরক দিতে হবে।

তোমাদের পাশ্চাত্যধর্মের ধারণা হতে ভজির এইটুকু তফাং যে, ভজিতে ভরের স্থান নাই—ভজি দারা কোন পুরুষের ক্রোধ শাস্ত কর্তে বা কাউকে সন্তুট কর্তে হবে না। এমন কি, এমন সব ভজ্জও আছেন, হারা ঈশ্বরকে তাঁদের নিজের ছেলে বলে উপাসনার করে থাকেন—এরপ উপাসনার উদ্দেশ্ত এই যে, ঐ উপাসনার উর বা ভরমিশ্র ভজ্জির কোন ভাব না খাকে। প্রকৃত ভাগবাসার ভর থাক্তে পারে না, আর যভিনিন পর্যান্ত এতটুকু ভর থাক্বে, ততনিন ভজ্জির আরম্ভই হতে পারে না। আবার ভজ্জিতে ভগবানের কাছে ভিক্লা চাওয়ার, অথবা তাঁর সঙ্গে কেনাবেচার ভাব কিছু নাই। ভগবানের কাছে কোন কিছুর স্বস্তু প্রার্থনা ভজ্জের পৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভজ্জ কথনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ঐশ্বর্য্য, এমন কি স্বর্গ প্রান্ত কামনা করেন না।

যিনি ভগবান্কে ভাগবাস্তে চান, ভক্ত হতে চান, তাঁকে ঐ সব বাসনাগুলি একটি পুঁটুলি করে লয়জার বাইরে কেলে দিরে চুক্তে হবে। যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর্তে চান, তাঁকে এর দরজার চুক্তে গেলে আগে দোকানদারীধর্মের পুঁচুলি বাইরে কেলে আস্তে হবে। এ কথা বল্ছি না বে, ভগবানের কাছে যা চাওরা যায়, তা পাওয়া যায় না—সবই পাওয়া যায়, কিছু ঐয়প প্রার্থনা করা অতি নীচু দরের ধর্ম, ভিথারীর ধর্ম।

'উবিছা জাহুবীতীরে কৃপং খনতি দুৰ্ঘতি:।'

---সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্থ, যে গঙ্গাতীরে বাস করে জ্বলের জ্বন্ত কুমা থোঁড়ে।

এই দব আরোগ্য, ঐশ্বর্যা ও ঐতিক অভ্যুদরের জক্ষ প্রার্থনাকে

তক্তি বলা যার না—এগুলি অতি নীচু দরের কর্ম। ভক্তি
এর চেরে উটু জিনিদ। আমরা রাজরাজের সাম্নে আস্বার
চেষ্টা কর্ছি। আমরা সেখানে ভিপারীর বেশে থেতে পারি
না। যদি আমরা কোন মহারাজার সম্মুথে উপস্থিত হতে
ইচ্ছা করি, ভিপারীর মত ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে সেখার
কি চুক্তে দেবে ? কথনই নয়। দরওয়ান আমাদের ফটক
থেকে বার করে দেবে। ভগবান রাজার রাজা—আমরা তাঁর
সাম্নে কথনও ভিক্তকের বেশে থেতে পারি না। দোকানদারদের
তথার প্রবেশাধিকার নেই—সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চল্বে
না। তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেভাবিক্রেভাদের মন্দির
থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

স্থতরাং বলাই বাছলা যে, ভক্ত হবার জন্ম আমাদের প্রথম কাল্ল হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দুর করে দেওরা। ১ এক্লপ স্বৰ্গ এই আবাগান্নই, এই পৃথিবীরই মত—না হয় এর চেয়ে একট্ ভাল। গ্রীষ্টিরান্দের স্বর্গের ধারণা এই যে, সেটা একটা খুব বেলী ভোগের স্থানমাত্র—সেটা কি করে ভগবান্ হতে পারে? এই যে সব স্বর্গে যাবার বাসনা—এ ভোগস্থখেরই কামনা। এ বাসনা ভ্যাগ কর্তে হবে। ভজের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃসার্থ হওনা চাই—নিজের জন্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু আকাজ্ঞা করা হবে না।

স্থথত্থে, লাভফতি—এ সকলের গণনা ত্যাগ করে দিবারাত্রি ঈশ্বরোপাসনা কর—এক মুহূর্ত্তও যেন রুণা নষ্ট না হয়।

আর সব চিন্তা ত্যাগ করে দিবারাত্রি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈখরের উপাসনা কর।

এইরূপে দিবারাত্রি উপাদিত হলে তিনি নিজ্ঞ স্থরূপ প্রকাশ করেন, তাঁর উপাদকদিগকে তাঁর অন্তভবে সমর্থ করেন

ু>লা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার 🕟

প্রকৃত গুরু তিনি, বিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্ব্বপুক্ষ—
আমরা বার ভিতরের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী। তিনিই
সেই প্রণালী, বার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের
মধ্যে প্রবাহিত হয়। তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জ্বগতের সঙ্গে
আ্মাদের সংযোগস্ত্রস্করণ। ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে হর্ম্বলতা ও অন্তঃসারশৃত্য বহিঃপূজা আস্তে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবাদ অন্তর্মাণে খুব্ ক্রুত উন্নতি
সন্তর্বপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে আমাদের সংযোগবিধান করেন। যদি তোমার গুরুর ভিতর বথার্থ সত্তা থাকে, তবে তাঁর আরাধনা কর, ঐ গুরুভজ্জিই তোমাকে অতি সম্বর চরম অবস্থার নিয়ে যাবে।

শ্রীরামরুষ্ণ শিশুর ন্যায় পবিত্রস্বভাব ছিলেন। তিনি জীবনে কথনও টাকা ছোঁন নাই আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বড বড ধর্মাচার্যাদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিথতে যেও না, তাঁদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযক্ত হয়েছে: শ্রীরামক্ষণ পরমহংসের ভিতর মান্তবভাবটা মরে গিছ ল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। তিনি বাস্তবিকই পাপ দেখতে পেতেন না—তিনি সতা সতাই যে চক্ষে বহির্জ্জগতে পাপ দর্শন হয়, তার চেয়ে পবিত্রতর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন । এইরূপ অল্ল কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগংটাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এরা দকলেই মারা यान, मकलाई यनि জগৎটাকে ত্যাগ করে যান, তবে अপৎ থণ্ড থণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহোচ্চ পবিত্র জীবন যাপন করে লোকের কল্যাণবিধান করেন. কিন্তু তাঁরা যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তাঁরা টেরও পান না; তাঁরা নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করেই সম্ভ**ট** থাকেন ৷

আমাদের ভিত্তরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্ত্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার আভাস দিরে থাকে, আর তাকে অভিব্যক্ত কর্বার উপায় বলে দেয়, কিন্তু যথন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞান লাভ ক্রি, তথনই আমরা ঠিক ঠিক শান্ত বৃধ্ তে পারি। বধন তোমার ভিতর কেই অন্তর্জোতির প্রকাশ হয়, তথন আর শান্তে কি প্রয়োজন ?—তথন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমৃদর শান্তে যা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার গুপ বেলী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কথনও হারিও না, এ জগতে তুমি সব কর্তে পার। কথনও নিজেকে ছর্মল ভেবো না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে।

প্রকৃত ধর্ম বিদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুক্ষের অন্তিম্বের উপর নির্ভর করে, তবে চুলোর যাক্ সব ধর্ম, চুলোর যাক্ সব শাস্ত্র। ধর্ম আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে। কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ কর্বার সাহায্য ভিন্ন আর কিছু কর্তে পারেন না; এমন কি এঁদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভিতরেই সব সত্য লাভ কর্তে পারি। তথাপি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতাসপার হও, কিন্তু এঁরা কেন তোমার বন্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈর্মর বলে উপাসনা কর, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করে। না। তাঁকে যতদুর সম্ভব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধ বিষাস তোমার মৃক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই নিজের মৃক্তিশাধন কর। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই এক্মাত্র ধারণা রাধ যে, তিনি

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম—ছইট্র একসঙ্গে থাকা চাই, তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। আমরা ভগবান্কে কিছু দিতে পারি না, তিনিই আমাদের সব দিরে থাকেন। তিনি সকল গুরুর গুরু। তিনি আমাদের আজার আজা, আমাদের যা যথার্থ স্বরুপ, তাই তিনি। যথন তিনি আমাদের আজার অন্তরাজা, তথল আমরা যে তাকে ভালবাদ্ব, এ আর আশ্চর্যা কি ? আর কাকে বা কোন্ বস্তকে আমরা ভালবাদ্তে পারি ? আমাদের 'দয়েন্ধনমিবানলম্' হওরা চাই। যথন তোমরা কেবল ব্রন্ধকেই দেখ্বে, তথন আর কার উপকার কর্তে পার না ? তথন সব সংশ্র চলে যার, সর্ব্ব্রে ক্যাণ কর্তে পার না ? তথন সব সংশ্র চলে যার, সর্ব্ব্রে ক্যাণ কর্বে। এইটি অঞ্ভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি যে তার সেবা কর্ছ, তার কারণ—তুমি তার চেরে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড়, আর সে ছোট। গোলাপ যেমন নিজ্বের অভাবেই স্থান্ধ বিতরণ করে, আর স্থান্ধ দিছি বলে মোটেই টের পায় না, তুমিও সেই ভাবে দান কর।

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংশ্বারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ
নিংস্বার্থ কর্ম্বের অঙ্কুত দৃষ্টাস্কস্বরূপ। তিনি তাঁর সমুদর জীবনটা
ভারতের সাহায্যকরে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহপ্রথা
বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংশ্বারকার্য্য
সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ্বদের ঘারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়।
রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিদ্ধুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ
করেন এবং একে রহিত কর্বার জ্বস্তু গ্রন্থিটের সহায়তালাভে
কৃতকার্য্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন,
ততদিন ইংরাজ্বরা কিছুই করেনি। তিনি ব্রাহ্মসমাজ্ব নামে

বিখ্যাত ধর্মসমাজ্ঞ হাপন করেন, আর একটি বিখবিভাগর
আপনের জভ ৩ লক টাকা টাদা দেন। তিনি ভারপর পরে
একেন একং বল্লেন 'ভোমরা আমাকে ছেড়ে নিজেরা এপিরে
বাও।' তিনি নামবশ একদম চাইতেন না, নিজের জভ কোনরূপ
ফলাকাজ্ঞা করুতেন না।

## বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ন

জগৎপ্ৰপঞ্চ অনমভাবে অভিবাক্ত হয়ে ক্ৰমাগত চলেছে---एयन नागतलाना-ज्याचा एवन के नागतलानाम ठए पुत्रह । कर একজন লোক ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু नागत्रामानात त्यात्रवात विज्ञाम तारे, तारे अकत्रकम चर्टनारे भूनः भूनः शब्द, आत এই कात्रागरे लाकित छ्छछिष्ण मन नल मिख्या व्याउ शादा; कादन, প্রকৃতপক্ষে সবই বর্তমান। यथन আত্মা একটা শুলবের ভিতর এসে পড়ে, তথন তাকে দেই শৃত্রবের যা কিছু অফুভব বা ভোগ—সবই গ্রহণ কর্তে হর। একে একটা শুখাল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর একটা শুঝল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে এলে তারা আপনাদের ব্রশ্বস্থপ অন্নতব করে একেবারে তা (थरक वितिद्ध गांव । क्षेत्रण त्यांनी वा मुख्यमवित्मस्यत क्षकि अवाम घछेनारक व्यवण्यन करत ममुनग्र मुख्यनछारकहे छित्न व्याना खरछ शादा, जात जात जिल्दात ममुनव घटनाहाई वधावथ शार्र कता য়েতে পারে। এই শক্তি দহজেই লাভ করা যেতে পারে, কিছ এতে বান্তবিক কোন লাভ নেই, আর যত ঐ শক্তি লাভের চেষ্টা করা যায়, ততই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার হানি

হয়। স্থতরাং ওসব বিষয়ের চেটা করো না, ভগবানের উপাসনাকর।

২রা আগষ্ট, শুক্রবার

ভগবৎসাক্ষাৎকার কর্তে গেলে প্রথমে নির্চার দরকার।

'সব্সে রসিয়ে সব্সে বসিয়ে সব্কা লীক্সিরে নাম।

হাঁকী হাঁকী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥'

—সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বন, সকলের নাম
লঙ্গ, অপরের কথার হাঁ হাঁ কর্তে থাক, কিন্তু আপন ভাব কোন
মতে ছেড়ো না। এর চেরে উচ্চতর অবস্থা—অপরের ভাবে
নিব্দেকে বথার্থ ভাবিত করা। যদি আমিই সব হই, তবে আমার
ভাইরের সঙ্গে বথার্থভাবে এবং কার্য্যতঃ সহামূভূতি কর্তে পার্ব
না কেন ? যতক্ষণ আমি হর্পান, ততক্ষণ আমাকে নিগা করে
একটা রাস্তা ধরে থাক্তে হবে; কিন্তু বথন আমি সবল হব,
তথন আমি অপর সকলের মত অফুভব কর্তে পার্ব, তাদের
সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহামূভূতি কর্তে পার্ব।

প্রাচীন কালের লোকের তাব ছিল—'পপর সকল তাব নই করে একটা ভাবকে প্রবল কর।' আধুনিক তাব হচ্ছে—'সকল বিষয়ে সামঞ্জন্ত রেখে উমতি কর।' একটা ভূতীর পন্থা হচ্ছে—'মনের বিকাশ কর ও তাকে দুগংগত কর,' তারপর যেখানে ইছে। তাকে প্ররোগ কর—তাতে ফল ধুব শীঘ্র হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ আযোরতির উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যে নিকেইছা তার প্ররোগ কর। একপ কর্লে ভোমার কিছুই শোরাতে

হবে না। যে সমস্তটাকে পায়, দে অংশটাকেও পায়। হৈতবাদ অধৈতবাদের অস্কর্তুক্ত।

"আমি প্রথমে তাকে দেখ নাম, দেও আমার দেখ নে, আমিও তার প্রতি কটাক কর্নাম, দেও আমার প্রতি কটাক কর্নে"— এইরূপ চন্তে নাগ্ন—শেবে ছাট আআ এমন সম্পূর্ণভাবে মিনিত হয়ে গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল।

হরকম সম্মধি আছে—এক রকম হচ্ছে সবিকল্প—এতে একটু বৈতের আভাস থাকে। আর এক রকম হচ্ছে নির্দ্ধিকল্প—ধ্যানের মারা জাতা-জ্ঞের অভেদ হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহাস্তৃতিসম্পার হতে শিক্ষা করতে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম
আইবতভাবে লাফিরে বেতে হবে। নিজে সম্পূর্ণ মৃত্যু অবস্থা
লাভ করে তারপর ইচ্ছা কর্লে আপনাকে আবার দীমাবদ্ধ
কর্তে পার। প্রত্যেক কাজে নিজের সমৃদ্দ শক্তি প্ররোগ
কর। খানিকক্ষণের জন্ম অইবতভাব ভূলে হৈতবাদী হবার
শক্তি লাভ কর্তে হবে, আবার যখন ধুদি যেন ঐ অহৈতভাব
আশ্রম কর্তে পারা বায়।

কার্যাকারণ সব মারা, আর আমরা বত বড় হব, ৩৩ই
বুর্ব বে, ছোট ছেলেদের পরীর গল্প বেমন আমাদের কাছে
বোধ হল, তেমনি বা কিছু আমরা দেখ্ছি, সবই ঐলপ
অসংবদ্ধ। প্রকৃতপকে কার্যাকারণ বলে কিছু নেই, আর
আমরা কালে তা কান্তে পারব। হতরাং বদি পার ত,

বধন কোন রূপক গর জন্বে, তথন তোমার বৃদ্ধিন্তিকৈ একট্ নামিরে এনো, মনে মনে ঐ গরের পৃশ্বাপর সন্ধৃতির বিষয় প্রশ্ন ভূলো না। 'কুদরে রূপক-বর্ণনা ও স্থন্দর কবিছের প্রতি অন্থরাপের বিকাশ কর, তারপর সম্বন্ধ পৌরাশিক বর্ণনা ওলিকে কবিছ হিদাবে উপভোগ কর। প্রাণচর্চার সময় ইতিহাল ও বিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। ঐ সব পৌরাশিক ভাবতলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে যাক্। তোমার চোথের সাম্নে তাকে মশালের মত ঘোরাও—কে মশালটা ধরে রয়েছে এ প্রশ্ন করে। না, তা হলেই সেটা চক্রাকার ধারণ কর্বে, এতে যে সত্যের কণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা তোমার মনে থেকে যাবে!

দকল পুরাণ-লেধকেরাই, তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা ভনেছিলেন, দেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন—তাঁরা কতকগুলি
প্রবাহাকার চিত্র এঁকে গেছেন। তার ভিতর থেকে কেবল তার
প্রভিণাপ্ত বিষয়টা বার কর্বার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে
কেলো না। দেগুলিকে যথায়থ গ্রহণ কর, দেগুলি তোমার উপর
কার্য্য করক। এদের ফলাফল দেখে বিচার করো—তাদের মধ্যে
দেইকু ভাল আছে, দেইটুকুই নাও।

তোমার নিজের ইচ্ছাশজিই তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসন্ধনীর বিভিন্ন ধারণা অন্ত্র-দারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পার। আমরা তাকে বৃদ্ধ, বীন্ত, কৃষ্ণ, ব্লিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, বেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রক্রুতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্মা।

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু ঐ ধারণা মে সকল রূপকাকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হর, তাদের কোন ঐতিহাসিক ফ্লা নেই। আমাদের আলৌকিক দর্শনসমূহ অপেকা ম্শার আলৌকিক দর্শনে ভূলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ, আমরা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমাদের মিধ্যা ভ্রম হারা প্রভারিত হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

যতদিন না আমাদের হৃদয়য়প শার খুল্ছে, ততদিন শারণাঠ রুধা। তথন ঐ শারগুলি আমাদের হৃদয়শারের সদে যতটা মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা। বলবান্ বাক্তিই বল কি তা বুঝ্তে পারে, হাতীই সিংহকে বুঝ্তে পারে, ইছর কথন সিংহকে বুঝ্তে পারে না। আমরা যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, তত্তদিন আমরা যীশুকে কেমন করে বুঝ্বো ? ছখানা পাউরুটতে ৫০০০ লোক থাওরান, অথবা ৫ খানা পাউরুটতে ছজন লোক খাওরান, এই ছইই মায়ার রাজ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই সভ্যনর, স্ত্তরাথ এই ছটোর কোনটাই অপরটির হারা বাধিক রুয় না। মহন্তই কেবল মহন্তের আদের কর্তে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরের উপ্লব্ধি করতে পারেন। একটা স্বপ্ন সেই স্থান্তর্গ্র ছাড়া আর কিছু নয়, তার অন্ত কোন তিত্তি নেই। ঐ স্থা ও স্থান্তর্গ্র পৃথক্ বস্তু নয়। সমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর 'সোহহুং' গোইহুং' এই এক স্থর বাজ্ছে অন্তান্ত্র স্থবণ্ডনি ভারই

শুলটপালট মাত্র, স্থান্তরাং তাতে মৃল স্থারের—মূল তান্ধের কিছু এসে বার না। জীবত্ত শাস্ত্র আমরাই, আমরা যে সব কথা বলেছি, সেইগুলিই শাস্ত্র বলে পরিচিত। সবই জীবত্ত ঈশ্বর, জীবস্ত প্রীই—ঐ তাবে সব দর্শন কর। মান্থ্যকে অধ্যয়ন কর, মান্থ্যই জীবত্ত কারা। জগতে এ পর্যান্ত যত বাইবেল, প্রীই বা বৃদ্ধ হয়েছেন, সবই আমাদের জ্যোতিয়ান্। ঐ জ্যোতিয়াকে ছেড়ে দিলে ঐগুলি আমাদের পক্ষে আর জীবত্ত থাক্বে না, মৃত হয়ে বাবে। তোমার নিজ আজার উপর দাঁড়াও।

মৃতদেহের দক্ষে যেরপ বাবহারই কর না, দে তাতে কোন বাধা দের না। আমাদের দেহকে ঐরপ মৃতবং করে কেল্ডে হবে, আর তার দক্ষে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, দেটাকে দ্ব করে কেল্ডে হবে।

৩রা আগষ্ট, শনিবার

যে সকল ব্যক্তি এই জ্বন্সেই মৃজ্জিলাভ কর্তে চার, তাদের এক জ্বন্সেই হাজার বছরের কাজ করে নিতে হর। তারা যে বুগে জ্বন্সেছে, সেই বুগের ভাবের চেমে তাদের জ্বনেক এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু সাধারণ লোক কোন রক্ষে হামাগুড়ি দিয়ে জ্ঞাসর হতে পারে। গ্রীই ও বুদ্ধগণের এইরূপেই উৎপত্তি।

্র একজন হিন্দু রাণী ছিলেন—তাঁর ছেলেরা এই জ্বরেই মৃজ্জিলাভ করুক, এই বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার নিম্নেছিলেন। ভিনি অতি শৈশবাবছা থেকে তাদের দোগ দিরে দিরে বুম্
পাড়াবার সমন্ন সর্জনা তাদের কাছে একটি গান গাইতেন—তব্মনি,
তক্মিনি। তাদের তিন জন সন্নাসী হরে গেল, কিন্তু চতুর্থ
পূত্রকে রাজা কর্বার জন্ত অন্তত্ত নিরে গিরে মাহ্য করা
হতে লাগ্ল। মারের কাছ থেকে বিদান্ন নেবার সমন্ন
তার মা তাঁকে এক টুক্রা কাগজ দিয়ে বলেন, 'বড় হলে
এতে কি লেখা আছে, পড়ো।' সেই কাগজ্ঞখানাতে লেখা
ছিল—"ত্রহ্ম সত্য, আর সব মিখ্যা। আত্মা কখন মরেনও
না, মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সংসঙ্গে বাস কর।"
যখন রাজপুত্র বড় হয়ে এইটি পড়্লেন, তিনিও তথনই সংসার
ত্যাগ করে সন্ন্যানী হয়ে গেলেন।

সংসার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন এক পাল কুকুর—রামাণরে চুকে পড়েছি, এক টুক্রা মাংস থাছি, আর ভরে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখ ছি—পাছে কেউ এসে আমাদের তাছিরে দের। তা না হরে রাজার মত হও—জেনে রাখ, সমুদর জগৎ তোমার। যতক্ষণ না তুমি সংসার তাগে কর্ছ, যতক্ষণ সংসার তোমার বাঁধ্তে থাক্বে, ততক্ষণ এ ভাবাট জোমার কথনই আদতে পারে না। যদি বাইক্রে ত্যাগ কর্তে না পার, মনে মনে সব ত্যাগ কর। প্রাণ্ডের ভিতর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পর হও। এই হল যথার্থ আত্মতাগ—এ না হলে ধর্মলাভ অসম্ভব। কোন প্রকার বাসনা করে। না; কারণ, যা বাসনা কর্বে তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভরানক বন্ধনের

কারণ হবে। যেমন সেই গল্পে আছে এক ব্যক্তি তিনটি বর লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে তার সর্বাব্দে নাক • হরেছিল। বাসনা কর্লে ঠিক সেই রকম হর। যতক্ষণ না আমরা আত্মরত ও আত্মনুগু হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ কর্তে পার্ছি না। আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অঞ্চ কেহ নর।

🌞 প্রাট এই :-- একজন গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেরেছিল। দেবতা সম্ভষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি এই পাশা নাও। এই পাশা নিয়ে যে কোন কামনা করে তিনবার ফেলবে, দে তিন কামনাই তোমার পূর্ণহবে।' সে অমনি আহলাদে আটখানা হয়ে বাড়াতে গিরে প্রীর সঙ্গে পরামর্শ করুতে লাগল---कि वत हाख्या यात्र। जी बद्धा, 'धनव्योगाठ हाखा' किन्छ सामी बद्धा, 'प्राच, আমাদের চজনেরই নাক থানা, ভাই দেখে লোকে আমাদের বড ঠাটা করে, অভএব প্রথমবার পাশা ফেলে ফুলর নাক প্রার্থনা করা বাক।' প্রীর মত কিন্ত তা নয়। শেষে ভুজনে খোর তর্ক বাধ্ল। শেষে যামী রেপে গিয়ে এই বলে পাৰা ফেলে—'আমাদের কেবল ফুলর নাক হক—আর কিছু চাই না। আশ্চর্যা, যেমন পাশা ফেলা অমনি তাদের সর্বাঙ্গে রাশি রাশি নাক হল। তথন সে দেখনে এ কি বিপদ হল, তথন দিঠীরবার পাশা কেলে বলে নাক চলে যাক। অমনি সৰ লাক চলে পেল-সংক্ষ সঙ্গে ভাগের নিজের নাকও চলে গেল। এখন বাকি আছে তৃতীয় বর। তথন ভারা ভাবলে--যদি এইবার পাৰা কেলে ভাল নাক পাই, লোকে অবশ্য আমাদের বাঁদা নাকের বদলে-ভাল নাক হবার কারণ জিজাসা করবে-তাদের অবশু সব কথা বলতে হবে। তথন ভারা আমাদের আহাম্মক বলে এখনকার চেরে বেশী ঠাটা করবে: বল্বে যে এরা এমন তিন্টি বর পেরেও নিজেবের অবস্থার উরতি করতে পারলে ৰা। কাজেই তৃতীয়বার পাশা কেলে তারা তাদের পুরাতৰ খাঁদা নাকই किविद्यं निया।

এইটি অমুভব করতে শিক্ষা কর যে, তমি অমু সকলের (मरह अर्खमान-धरेषि कानवात (bहा कर एर, आमरा नकरनहे এক । আর সব বা**জে জি**নিস ছেডে দাও। তমি ভাল মন্দ যা কিছ কাৰু করেছ, তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবো না---শেশুলি थ् थं करत উড़िরে দাও। या करत्र ह, करत्र ह। कुमःस्नात দুর করে দাও। মৃত্যু সন্মধে এলেও চর্ব্বলতা আশ্রম্ব করো না। অমুতাপ করে। না-পূর্বে যে সব কান্ধ করেছ, সে সব নিয়ে মাধা খামিও না, এমন কি, যে সব ভাল কাজ করেছ, তাও স্থতিপথ থেকে দুর করে দাও। আঞ্চাদ (মৃক্ত) হও। হুৰ্বল, কাপুৰুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কথনও আত্মাকে লাভ কর্তে পারে না। তুমি কোন কর্মের ফলকে নষ্ট করতে পার না-ফল আস্বেই আস্বে; স্থতরাং সাহদী হয়ে তার সমুখীন হও, किन्छ मार्रशान एवन शूनर्सात रमहे काम करता ना । मकन कर्पात ভার সেই ভগবানের ঘাড়ে ফেলে দাও, ভাল, মন্স-সব দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাডে চাপিও না িবে নিজেকে নিজে সাহায্য না করে, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন।

"বাসনা-মদিরা পান করে সমস্ত জগৎ মত হয়েছে।" "বেমন দিবা ও রাত্রি কথন একসজে থাক্তে পারে না, সেইরূপ বাসনা ও ভগবান্ ছই কথন একসজে থাক্তে পারে না।" স্থতরাং বাসনা ত্যাগ কর। 'জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহাঁ, জহাঁ কাম তহা নহাঁ রাম। হত্ত একসাথ মিলত নহাঁ, রব্রজনী এক ঠাম।'

"থাবার থাবার" বলে চেঁচান ও থাওয়া, "ৰুল ক্বল" বলে চেঁচান ও ব্লল পান করা—এই হুটোর ভিতর আকাশ-পাতাল তফাং; স্করাং কেবল 'ঈশ্বর ঈশ্বর'' বলে চেঁচালে কথনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা কর্তে পারা যায় না। আমাদের ঈশ্বর লাভ কর্বার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে।

তরঙ্গটা সম্দ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই অসীমত্ব লাভ কর্তে পারে, কিন্তু তরঙ্গ-অবস্থার থেকে কথন পারে না। তার পর সম্প্রস্থার হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ কর্তে পারে ও যত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হতে পারে। নিজেকে তরঙ্গ বলে মনে করো না; জান যে, তুমি মৃক্ত।

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষাসূত্তিকে প্রণালীবদ্ধ করা। বেথানে বৃদ্ধিবিচারের শেষ, সেইথানেই ধর্মের আরম্ভ। সমাধি বা ঈশরভাবাবেশ বৃদ্ধিবিচারের চেরে চের বড়, কিন্তু প্র অবস্থার উপলব্ধ সত্যগুলি কথনও বৃদ্ধিবিচারের বিরোধী হবে না। বৃদ্ধিবিচার মোটা হাতিরারের মত, তা দিয়ে প্রমাধ্য কাঞ্জগুলো কর্তে পারা বায়, আর সমাধি বা ঈশরভাবাবেশ (Inspiration) উজ্জ্বল আলোকের মত সব সত্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমান্দের ভিতর একটা কিছু কর্বার ইচ্ছা বা প্রেরণা আসাক্ষেই জ্বার-ভাবাবেশ (Inspiration) বল্ভে পারা বায় না।

মারার ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওরাকে একটি বৃত্ত বলে বর্ণনা করা যেতে পারে—এতে এই হর যে, যেখান খেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌছুবে। তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা কর্বার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর সেখানে যখন ফিরে আস্বে, তখন ত্মি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরোপাসনা, সাধু মহাপুক্ষদের পূঞা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিছাম কর্ম—মারার জাল কেটে বেরিয়ে আস্বার এই সব উপার; তবে প্রথমেই আমাদের তীত্র মুমুক্ষ্ থাকা চাই। যে জ্যোতিঃ দপ্ করে প্রকাশ হয়ে আমাদের হলমান্তর দ্ব করে দেবে, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে—এ হছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের শভাব বা স্বরূপ। (ঐ জ্ঞানতে আমাদের 'জ্মাগত যত্ব' বলা যেতে পারে না, কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্মাই নেই।) কেবল যে মেহগুলো ঐ জ্ঞানস্বর্গাকে ঢেকে রয়েছে, আমাদের সেইগুলোকে দূর করে দিতে হবে।

ইহলোকে বা অর্গে সর্বপ্রকার ভোগ কর্বার বাদনা ভাগ কর (ইহামূত্র-ফলভোগ-বিরাগ)। ইন্দ্রির ও মনকে সংবভ কর (দম ও শম)। দর্বপ্রকার হংগ দহ কর, মন বেন জান্তেট না পারে বে, ভোমার কোনরূপ হংগ এদেছে (ভিভিকা)। মৃক্তি ছাড়া আর দব ভাবনা দূর করে দাও, গুরু ও তাঁর উপদেশে বিরাস রাগ এবং তুমি বে নিশ্চিত মৃক্ত হতে পার্বেই, এটিও বিরাস কর (শ্রন্ধা)। বাই হক না কেন, সদাই বল দোহহং দোহহং। থেতে, বেড়াতে, কটে পড়ে, দর্বদাই সোহহং দোহহং।

বল, সর্বদাই মনকে বল যে, এই যে জাগৎপ্রপঞ্চ দেখ্ছি, কোন কালে এর অন্তিত্ব নেই, কেবল আমি মাত্র আছি (সমাধান)। দেখ্বে—একদিন দপ্করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে বোধ হবে জাগং শূক্তমাত্র, কেবল ব্রন্ধই আছেন। মৃক্ত হবার জন্ম প্রবল ইচ্ছা-সম্পন্ন হও (মুমুক্ত্ব)।

আন্ত্রীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরাণো অন্ধক্পের মত; আমরা ঐ অন্ধক্পে পড়ে কর্ত্ব্যা, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি—ঐ স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাউকে দাহায্য কর্তে গিয়ে আর এমের স্থাষ্ট করো না। এ যেন বটগাছের মত, ক্রমাগত ঝুরি নামিরে বাড় তেই থাকে। যদি তুমি হৈতবাদী হও, তবে ঈশরকে সাহায্য কর্তে যাওয়াই তোমার আহামকি। আর যদি অবৈতবাদী হও, তবে তুমি ত স্বরংই ব্রহ্মস্বন্ধন—তোমার আবার কর্ত্ব্য কি ? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধ্বান্ধব—কারও প্রতি কিছু কর্ত্ব্য নেই। যা হচ্ছে হরে যাক্, চুণ্ চাণ্ করে পড়ে থাক।

"রামপ্রসাদ বলে ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিরে ভেলা;

যথন আসবে জোরার উজিয়ে যাব, ভাটিরে যাব ভাটার বেলা॥"

শরীর মরে মরুক্—আমার যে একটা দেহ আছে, এটা ত একটা পুরাণো উপকথা বই আর কিছু নয়। চুপ্ চাপ্ করে থাক, আর আমি ব্রন্ধ বলে জান।

কেবল বর্ত্তমান কালই বিজ্ঞমান—আমরা চিন্তার পর্যান্ত অজীত ও ভবিয়াতের ধারণা করতে পারি না; কারণ, চিন্তা করতে পেলেই তাকে বর্ত্তমান করে কেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, জার বেখানে যাবার, ভেসে যাক। এই সমগ্র জগৎটাই একটা প্রমমার, এটা থেন তোমার আর প্রতারিত কর্তে না পারে। জ্বগৎটাকে তৃমি সেটা যা নর তাই বলে জ্বেনেছ, অবস্তুতে বন্ধ জ্ঞান করেছ, এখন এটা বাস্তবিক যা একে তাই বলে জ্বান। বদি দেহটা কোখাও ভেসে যায়, যেতে দাও; দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহ্থ করো না, কর্ত্তব্য বলে একটা কিছু আছে এবং তাকে পালন কর্তেই হবে—এইরপ ধারণা ভীষণ কালক্টস্বরূপ—এতে জ্বগৎকে নই করে ফেলছে।

খর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসমরে বিশ্রাম-মুথ অমুভব কর্বে-—এর জন্ত অপেক্ষা করো না। এই-থানেই একটা বীণা নিরে আরম্ভ করে দাও না কেন ? স্বর্গে যাবার জন্ত অপেক্ষা করা কেন ? ইংলোকটাকেই স্বর্গ করে কেল। তোমাদের বৃইয়ে আছে, স্বর্গে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া নেই—তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না কেন ? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন ? সয়্যাসীর গৈরিক বসন মৃক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিছরূপ ভিক্তকের বেশ কেলে দাও। মৃক্তিরুর পতাকা—গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর।

'শুজ্ঞ ব্যক্তিরা ধাকে না জেনে উপাসনা কর্ছে, আমি ভোমার নিকট তাঁরই কথা প্রচার কর্ছি'।

এই এক অধিতীর প্রশ্নই সকল জ্ঞাত বস্তুর চেরে আমাদের অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু, হাঁকে আমরা সর্বাত্ত দেখুছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে, সকলেই এমন কি, পণ্ডরা পর্যন্ত জানে বে, আমি আছি। আমরা বা কিছু
জানি, সব আআরই বহিঃপ্রসারণ, বিস্তারম্বরূপ। ভোট ছোট
ছেলেদের এ তথ্ শিথাও, তারাও এ তথ্ ধারণা কর্তে
পারে। প্রত্যেক ধর্ম (কোন কোন স্থলে অজ্ঞান্ডসারে হলেও)
এই আআকেই; উপাসনা করে এসেছে, কারণ আআ ছাড়া
আর কিছু নেই।

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি. তার প্রতি এরপ ঘুণিতভাবে আসক্ত হয়ে থাকাই সমূদর অনিষ্টের মূল। তাই থেকে এই সব প্রতারণা চুরি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এরই জন্ত লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। কোন জভবস্তকে मुणावान वरन भरन करता ना, जात তাতে जामक रहा ना। তুমি যদি কিছুতে, এমন কি, জীবনে পর্যান্ত আসক্ত না হও, তা হলে আর কোন ভর থাকবে না। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্লোতি য ইহ নানেব পশুতি।"-- যিনি এই ব্দগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। আমরা যথন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শরীরের মৃত্যুও থাকে না, মনের মৃত্যুও থাকে না। জগতের সকল দেহই আমার, স্থতরাং আমার দেহও নিতা; কারণ, গাছপালা, জীবজন্ত, চক্রস্থ্য, এমন কি, সমগ্র জগদব্রহ্মাওই আমার দেহ—তবে ঐ দেহের নাশ হবে কি করে? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক চিন্তাই আমার—তবে মৃত্যু আস্বে কি করে? আত্মা কখন জন্মানও না. মরেনও না-- যখন আমরা এইটে প্রত্যক উপলব্ধি করি, তথন সকল সন্দেহ উড়ে যার; 'আমি আছি,'

'আমি অন্তত্তৰ কর্ছি,' 'আমি হুবী হচ্ছি'—'অন্তি, ভাতি, প্রিয'
—এণ্ডলিব্ল উপর কথনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। আমার
কুধা বলে কিছু থাক্তে পারে না, কারণ, জগতে থেকেউ থাকিছু
থাছে, তা আমিই থাছি। আমাদের যদি এক গাছা চুল
উঠে যায়, আমরা মনে করি না যে, আমরা মলাম। সেই
রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, ওত ঐ একগাছা চুল উঠে
যাওলারই মত।

সেই জ্ঞানাতীত বস্তুই ঈশ্বর—তিনি বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত। তালিটে অবস্থা আছে, —পশুত্ব (তম:), মহুস্তুর্ব (রজ:) ও দেবত্ব (সর্ব)। বারা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, তারা অতিমাত্র বা সংস্বরূপমাত্র হয়ে থাকেন। তাদের পক্ষে কর্ত্তব্যের একেবারে নাশ হয়ে যায়, তারা কেবল লোককে ভালবাসেন, আর চুম্বকের মত অপরকে তালের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মৃক্তি। তথন আর চেট্টা করে কোন সংকার্য্য কর্তে হয় না, তথন তুমি বে কাজ কর্বে, তাই সংকার্য্য হয়ে যাবে। ব্রন্ধবিং যিনি, তিনি সকল দেবতার চেয়েও বড়। বীগুগ্রীই যথন মোহকে জম্ব করের পারতান, আমার সামনে থেকে দ্র হ' বলেছিলেন, তথনই দেবতারা তাঁকে পূজা কর্তে এসেছিলেন। বন্ধবিংকে কেউ কিছু সাহায্য কর্তে পারে না, সমগ্র জসংপ্রেপঞ্চ তাঁর সামনে প্রণত্ত হয়ে থাকে, তাঁর সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তাঁর আম্মা অপরকে পরিত্র করে থাকে। অওএব বনি ঈশ্বরলাভের কামনা কর,

তবে ব্রন্ধবিদের পূজা কর। যথন আমরা দেবাসুগ্রহক্ষপ মহয়ত,
মুম্কৃত ও মহাপুক্ষসংশ্র লাভ করি, তথনই বৃষ্তে হবে মৃক্তি
আমাদের করতলগত।

চিরকালের জন্ম দেহের মৃত্যুর নামই নির্ব্বাণ। এটা নির্ব্বাণ-তত্ত্বের 'না'-এর দিক্। এতে কেবল বলে, আমি এটা নই, ওটা নই। বেদাস্ত আর একটু অগ্রসর হরে 'হাঁ-এর' দিকটা বলেন— ওরই নাম মৃক্তি। 'আমি অনস্ত-সন্তা, অনস্ত-জ্ঞান, অনস্ত-আনন্দ, আমিই সেই'—এই হল বেদাস্ত—একটা নিথুঁতভাবে তৈরী বিলানের বেন মাঝধানকার পাধর।

বৌদ্ধধর্মের উত্তরাম্লায়ভূক্ত বেশীর ভাগ লোকই মৃক্তিতে বিখাসী
—তারা যথার্থই বৈদান্তিক। কেবল সিংহলবাসীরাই নির্ব্বাণকে
বিনাশের সহিত সমানার্থকভাবে গ্রহণ করে।

কোনৰূপ বিখাদ বা অবিখাদ 'আমি'কে নাশ কর্তে পারে না। যেটার অন্তিথ বিখাদের উপর নির্ভর করে ও যা অবিখাদে উড়ে যার, তা অমমাত্র। আআকে কিছুই স্পর্শ কর্তে পারে না। আমি আমার আআকে নমস্কার করি। 'স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রহ্মা' এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর; আমরা যথন ঐ ঘরে প্রবেশ করি, তথনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে, তথনই তা জীবন্ত হয়। আআর এই স্প্রকাশ জ্যোতিঃকে কিছুই স্পর্শ কর্তে পারে না, একে কোন মতেই নই করা যার না। একে আবৃত্ত করা যেতে পারে, কিছুক্ত করি বার বার না।

বর্তমান হুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিসক্ষণিণী অননীক্ষণে উপাদনা করা কর্ত্তবা। এতে পবিত্রতার উদর হবে, আর এই মাতৃপজার আমেরিকার মহাশক্তির রিকাশ হবে। এথানে (আমেরিকার) কোন মন্দির (পৌরোহিত্যশক্তি) আমাদের গলা টিপে ধরে নেই, আর অপেকাক্সত গরীব দেশগুলোর মত এখানে কেউ কট্ট ভোগ করে না। স্ত্রীলোকেরা শত শত যুগ ধরে হু:খ কষ্ট সহা করেছে, তাইতে তাদের ভিতর অসীম ধৈষ্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা কোন ভাব সহজে ছাড় তে চায় না। এই হেতৃই তারা কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম সমূহের এবং সকল দেশের পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকত্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই পরে তাদের স্বাধীনতার কারন হবে। আমাদের বৈদান্তিক হরে विनारस्त थरे महान जावत्क स्तीवतन भत्रिने कहार हत। নিমশ্রেণীর লোকদেরও ঐ ভাব দিতে হবে—এটা কেবল স্বাধীন আমেরিকাতেই কার্যো পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে বৃদ্ধ, শহর ও অক্তাত মহামনীধী ব্যক্তি এই দকল ভাব लाकमभक्त था छात्र करत्र हिरमन. कि**ड** निम्ना भीत लाक स्थिन ধরে রাথ্তে পারেনি। এই নৃতন যুগে নিম্নজাতিরা বেদাজ্ঞের आमर्नाञ्चात्री स्रोतन राभन कहत्त्व, आत खीत्माकत्मत्र बातारे अही কার্যো পরিণত হতে।

"আদর করে হুর্দে রাথ আদরিণী শ্রামা মাকে, মন, তুমি দেথ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আর মন বিরদে দেখি, রসনারে সজে রাখি, সে বেন মা বলে ডাকে। (মাঝে মাঝে)
কুব্দি কুমন্ত্রী বত, নিকট হতে দিলো নাক,
জ্ঞান-নগনকে প্রহরী রেখ, সে বেন সাবধানে থাকে।"
"যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ কর্ছে, ভূমি সেই সকলের
গারে। ভূমি আমার জীবনের স্থাকরত্বরূপ, আমার আত্মারও
আত্মা।"

## রবিবার, অপরাহ্ন

দেহ বেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশের, মনও তেমনি আত্মার হাতে একটা যন্ত্রস্করণ। বাড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে ভিতরের গতি। সমুদর পরিণামের আরস্ত ও সমাপ্তি কালে। মাত্মা যদি অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণস্করণ; আর রাদি পূর্ণস্করণ হন, তবে তিনি অনক্তস্করণ; আর অনক্তস্করণ হলে অবগ্রুই তিনি বিতীয়-রহিত; কারণ, হাট অনক্ত আর ধাক্তে গারে না, স্কুতরাং আত্মা একমাত্রই হতে পারেন। যদিও মাত্মাকে বছ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক। যদি কান ব্যক্তি হুর্যোর অভিমুথে চল্তে থাকে, প্রতি পদক্ষেণে স এক একটা বিভিন্ন হুর্য্য দেখ্বে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বগুলি ত সেই একই হুর্য্য।

'অন্তিই' হচ্ছে সর্বপ্রকার একতের ভিত্তিস্বরূপ, আর ঐ উত্তিতে বেতে পার্লেই পূর্ণতা লাভ হয়। যদি সব রওকে কে রঙে পরিণত করা সন্তব হত, তবে চিত্রবিভাই লোপ পরে বেতো। সম্পূর্ণ একড হচ্ছে বিশ্রাম বা লম্বস্কাপ; আমরা সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর হতে প্রস্তুত বলে থাকি। 'টাওবাদীক, ক্ষেকুছ (Confucius) মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হি)দ্দ্ রাহনী, ম্সলমান, খ্রীষ্টান ও জরভুট্ট-শিল্যগণ (Zorosastrians সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষার, "তুমি অপরের কাছ থেকে বেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই অপূর্ব্ধ নীতি প্রচার করেছেন। কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এই বিধির ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ তাঁরা এর কারণ দেখতে পেয়েছিলেন। মাহ্যবকে অপর সকলকেই ভালবাসতে হবে; কারণ, সেই অপর সকলে যে, সে ছাড়া কিছু নয়। এক অনস্ত বল্পই রয়েছে কিনা।

জগতে যত বড় বড় ধর্মাচার্য্য হয়েছেন, তন্মধ্যে কেবল লাওট্জে, বৃদ্ধ ও যীতই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, 'তোমার শক্রনিগকে প্র্যান্ত ভালবাদ,' 'যারা তোমার খুণা করে, তাদেরও ভালবাদ।'

ত্ৰসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে; আমরা তাদের সৃষ্টি করি না, আবিকার করি মাত্র। ধর্ম কেবল প্রত্যক্ষাস্থৃতিমাত্র। বিভিন্ন মতামত পথস্করণ—প্রণালীস্বরূপ মাত্র, ওগুলো ধর্ম নয়। জগতের যত ধর্ম, সব বিভিন্ন জ্বাতির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। শুধু মতে কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয়; দেখ না, কোধান্ন ঈর্মরের নামে লোকের শান্তি হবে—তা

শ্রীপ্রপুর্ব বঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লাওটজে-প্রবর্ত্তিত ধর্মনত্মবার। ইংলাক্তর
মত প্রায় বেলান্তনলুল। 'টান্ড' এর ধারণা অনেকটা বেলান্তের নির্ভাগ এক্সন্দুল।

না হরে জগতে যত রক্তপতি হয়েছে, তার অর্দ্ধেক ঈশ্বরের নাম
নিয়ে হয়েছে। একেবারে মূলে বাও; অরং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা
কর—তিনি 'কিংবরূপ' ? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন,
বুঝ্তে হবে তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্মই বলে যে,
তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন।

তোমার নিজের যেন কিছু বলুবার থাকে, তা না হলে অপরে কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা করতে পার্বে কেন ? পুরাতন কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকো না, সর্মদাই নৃতন সত্যসমূহের জ্বন্ত প্রস্তুত হও। "মুর্থ তারা, যারা তাদের পূর্ব্বপুরুষদের খোঁড়া কুষার নোন্তা জল থাবে, কিন্তু অপরের থোঁড়া কুরার বিশুদ্ধ জল পাবে না।" আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর্ছি, ততক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জান্তে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বভাবত: পূর্ণস্বরূপ। অবতারেরা তাঁদের এই পূর্ণস্বরূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে त्ररहरः। आमत्रा कि करत त्याय-रा मूना नेश्वत नर्गन करत-ছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেখতে না পাই ? যদি ঈশ্বর কথনও কারও কাছে এসে থাকেন ত আমারও কাছে আসবেন। আমি একেবারে সোক্ষাস্থবি তাঁর কাছে যাব, তিনি আমার সক্ষে কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ করতে পারি না-সেটা নান্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দামাত্র। যদি ঈশ্বর ছহাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা করে থাকেন, তিনি আৰু আমার সঙ্গেও কথা কইতে পারেন। তা না श्रा कि करत कान्य, जिनि भरत शानिन ? य कान तकरमं श्रक, ঈশ্বরের কাছে এন—কিন্তু আদা চাই। তবে আদ্বার সময় যেন কাউকে ঠেলে দেলে দিও না।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি করণা রাধবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিপড়ের জন্ম পর্যান্ত নিজের দেহ ভ্যাগ কর্তে রাজী থাকেন, কারণ, তিনি জানেন, দেহটা কিছুই নয়।

# eই আগষ্ট, সোমবার

প্রশ্ন এই,—সংর্বাচ্চ অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সম্প্র নিয়তর সোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থার যাওয়া যেতে পারে? আধুনিক মার্কিন বালক আজ্ব যে বিষয় শিথতে একশ বছর লাগত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থার আরোহণ করে, যে অবস্থা পেতে তার পূর্ব-পুরুষদের আট হাঁজার বছর লেগেছিল। জড়ের দৃষ্টি থেকে দৃথলে দেখা বায়, গর্ভে জ্রণ সেই প্রাথমিক জীবাগুর (amœba) অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নানা অবস্থা অতিক্রম করে শেষে মান্ত্রমঙ্গ ধারণ করে। এই হল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা। বেলাক্ত আরপ্ত জ্ঞাবনটা যাপন কর্লাই হবে না, সমগ্র মানব-জ্ঞাতির অতীত্র জীবনটা যাপন কর্লেই হবে না, সমগ্র মানব-জ্ঞাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন কর্লেই হবে না, সমগ্র মানব-জ্ঞাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন কর্লেই হবে না, সম্ব্র মানব-

কাল কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিন্তার

গতি অভাবনীয়ন্ত্রপ ক্রত চলে। আমরা কত শীঘ্র ভাবী জীবনটা যাপন করতে পারি, তার কোন দীমা নির্দেশ করা যেতে পারে ना। युख्दाः मानवज्ञाखित नमश खिरहाः जीवन निक जीवतन অমুভব করতে কতদিন লাগবে, তা নিদিষ্ট করে বল্তে পারা यात्र ना। कात्र कात्र अक महर्स्ड (महे व्यवका लाख हरू भारत, কারও বা পঞ্চাশ জ্বন্ম লাগ তে পারে। এটা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে। স্তরাং শিষ্যের প্রব্রো**জ**নামুযায়ী উপদেশ**ও** বিভিন্নপ হওয়া দরকার। জলন্ত আগুন সকলের জন্তই রয়েছে— তাতে জ্বল, এমন কি, বরফের চাক্ষড় পর্যান্ত নিঃশেষ করে দেয়। এক রাশ ছট্রা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অস্তত: একটাও লাগ বে। লোককে একেবারে এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী, তা নিয়ে নেবে। অতীত বহু বহু জ্বন্মের ফলে যার যেমন সংস্কার গঠিত श्रंब्राइ, তাকে তদকুষায়ী উপদেশ দাও। জ্ঞান. যোগ. ভঞ্জি ও কর্ম-এর মধ্যে যে কোন ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অসান্য ভাবগুলোও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে ভঞ্জি দিরে সামঞ্জ করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দারা সামঞ্জন্ত করতে হবে, আর কর্ম যেন সকল পথেরই অলম্বরূপ হয়। যে যেখানে আছে, তাকে দেইখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও। ধর্মশিকা যেন ভাষাচোরার কাজে না থেকে গড়ার কাজ নিষ্টে রাজদিন থাকে।

মাছ্যের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তার অতীতের কর্মসমষ্টির পরিচায়ক। এটা যেন সেই রেখা বা ব্যাসার্দ্ধ, যাকে অফুসরণ करत তात्क ठलाठ रूरत। ज्यातीत मकन बामिक ज्यानक करतरे क्टल गांध्या गांव। **व्यशस्त्रत श्र**तृष्ठि উत्न्हे स्वतात नामहि शर्याख করো না, তাতে গুরু এবং শিঘ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে। যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দিছেন, তথন তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে, আর শিশ্ব যে অবস্থায় রয়েছে. তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে। অক্তান্ন যোগেও এইরূপ। প্রত্যেক বুদ্ধির এমন ভাবে বিকাশ সাধন করতে হবে যে, যেন গেট ছাড়া আমাদের অন্ত কোন বৃত্তিই নেই—এই হচ্ছে তথাকথিত সামঞ্জপ্রপর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্ত—অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জ্জন কর, কিন্তু সেটাকে হারিয়ে নয়। আমরা অনম্ভন্তব্ৰপ--আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যেতে পারে না। স্থতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত গভীর, অথচ সবচেয়ে বোর নান্তিকের মত উদার-ভাবাপন্ন হতে পারি। এটা কার্য্যে পরিণত করার উপার হচ্ছে—মনকে কোন বিষরবিশেষে প্রায়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযত कता। जा श्लाहे जुमि जात्क या नित्क हेक्हा त्कतात्ज भातृता। এইব্ধপে তোমার গভীরতা ও উদারতা ছই-ই লাভ হবে। জ্ঞানের উপলব্ধি এমন ভাবে কর যে, জ্ঞান ছাড়া যেন আর কিছুলাই; তারপর ভক্তিযোগ, রাজ্যোগ, কর্মযোগ নিম্নেও ঐ ভাবে সাধন কর। ভরন্ধ ছেড়ে দিরে সমূদ্রের দিকে যাও, ভবেই তোমার ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ উৎপাদন কর্তে পার্বে। তোমার নিজের মনরূপ হলকে সংযত কর, তা না হলে তুমি অপরের মনরূপ হুদের তত্ত্ব কথনও জান্তে পার্বে না।

তিনিই প্রকৃত আচার্য্য, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রবৃত্তি বা কচি অনুযায়ী নিজের সমন্ত শক্তিটা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রকৃত সহামুভতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি ना। मारूष य अवसन मात्रिक्शूर्न श्रामी-अ धार्रमा (इएए मार्ड; त्करण পूर्णठा প্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িজ্জান আছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ—তোমাদের তাদের প্রতি অনস্ত ধৈর্ঘাসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাডা অঞ্ কোন প্রকার ভাব রেখো না: তারা যে রোগে আক্রান্ত হরে জগৎটাকে প্রান্তদৃষ্টিতে দেখ ছে, আগে দেই রোগ নির্ণয় কর; তার পর যাতে তাদের সেই রোগ আরাম হয়, আর তারা ঠিক ঠিক দেখ তে পায়, তদ্বিয়ে সাহায্য কর। সর্বনা স্মরণ রেখো যে. মৃক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে—বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে—মুতরাং তারা যা করছে, তার জ্বতা তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা য়খন ইচ্ছাক্সপেই থাকে, তথন তা বন্ধ। জল যথন হিমালয়ের চূড়ায় গল্তে থাকে, তথন স্বাধীন বা উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নদীব্ৰপ ধারণ কর্বেই তীরভূমি দ্বারা বন্ধ হয়; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, তথায় ঐ বল আবার দেই পূর্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমটা অর্ধাৎ নদীরূপে আবদ্ধ হওয়াকেই বাইবেল 'মানবের পতন.' (Fall of man) ও विजीयिक পুনরুখান (Resurrection) বলে লক্ষ্য করে গেছেন। একটা পরমাণু পর্যান্ত, যতকণ দে মুক্তাবস্থা লাভ না করছে ততক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

কতকগুলি করনা জন্ম করনাগুলির বন্ধন ভান্থ বার সাহায্য করে থাকে। সমগ্র জ্বগৎটাই করনা, কিন্তু এক রক্ষের করনান্মারী অপর সব করনানামারীকে নই করে দের। যে সব করনা বলে যে জ্বগতে পাপ, হুংখ, মৃত্যু ররেছে, সে সব করনা বড় ভরানক; কিন্তু অপর রক্ষের করনা, যাতে বলে—আমি পবিত্রত্মরূপ, ঈশ্বর আছেন, জ্বগতে হুংখ কিছু নাই'—সেইগুলিই শুভ করনা, আর তাতেই অভাভ করনার বন্ধন কাটিরে দের। সগুণ ঈশ্বরই মানবের সেই সর্কোচ্চ করনা, যাতে আমাদের বন্ধন-শৃঞ্জলের পাবগুলি ভেল্পে দিতে পারে।

ওঁ তংসং, অর্থাং একমাত্র সেই নির্ভণ ব্রন্থই মারার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশরও নিত্য। যতদিন নারাগারা-প্রপাত ররেছে, ততদিন তাতে প্রতিকলিত রামধমুও ররেছে; কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলবাশি-ক্রমাগত প্রবাহিত হরে যাছে। ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপঞ্চস্বরূপ, আর রামধমু সগুণ ঈশরস্বরূপ; এই হুইটিই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ ররেছে, ততক্ষণ জগদীখর অবগুই আছেন। ঈশর জগৎ সৃষ্টি কর্ছেন, আবার জগৎ ঈশরকে সৃষ্টি কর্ছেন। ইই-ই নিত্য। মারা সংও নর, অসংও নয়। নারাগারা-প্রপাত ও রামধমু উভরই অনস্ত কালের জন্য পরিণামশীল—এরা ক্ষার্র মধ্য দিরে দৃষ্ট ব্রন্ধ। পারসিক ও গ্রীষ্টিরানেরা মায়াকে হুই ভাগে ভাগ করে ভাগ অর্কেন্টাকে ঈশর ও মন্দ অর্কেন্টাকে শর্ডান নাম দিরেছেন। বেদান্ত মায়াকে স্মষ্টি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাতে ব্রন্ধরূপ এক অব্যন্ত ব্রহণ করেন।

মহম্মদ দেখলেন, প্রীষ্টধর্ম সেমিটিকভাব থেকে দ্রে চলে বাচ্ছে, আর ঐ সেমিটিক ভাবের মধ্য থেকেই প্রীষ্টধর্মের কিরপ হওরা উচিত,—তার যে এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত—এইটিই তাঁর উপদেশের বিষয়। 'আমি ও আমার পিতা এক'—এই আর্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, ঐ উপদেশে তিনি ভর থেতেন। প্রাক্তওপক্ষে মানব হতে নিত্য পৃথক্ জিহোবা-সম্বন্ধীয় কৈত ধারণার চেয়ে ত্রিস্ববাদের (Trinitarian) মত অনেক উরত। যে সকল ভাব-শৃঙ্খলা ক্রমশং ঈশ্বর ও মানবের একজ্ঞান এনে দেয়, অবতারবাদ তাদের গোড়ার পাবস্বরূপ। লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজ্ঞান মানবের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার পর দেখে, বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, অবশেধে দেখতে পার, তিনি সব মামুষের ভিতর রয়েছেন। অহৈতবাদ সর্ব্বোচ্চ সোপান—একেশ্বরাদ তার চেয়ে নীচের সোপান। বিচারমৃক্তির চেয়েও করনা তোমার শীদ্ধ ও সরজ্বে সেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থার নিয়ে যাবে।

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বলাভের জন্ত চেষ্টা করুক, জার সমগ্র জগতের জন্ত ধর্ম জিনিসটাকে রক্ষা করুক। 'আমি জনক রাজার মত নিলিপ্ত' বলে ভান করো না। তুমি জনক বটে, কিব্ধ মোহ বা অজ্ঞানের জনকমাত্র। অকপট হরে বল, 'আমি আদর্শ কি বৃঝ্তে পার্ছি বটে, কিব্ধ এখনও আমি তার কাছে এগুতে পার্ছি না।' কিব্ধ বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ কর্বার ভান করো না। যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দুঢ়ভাবে ঐ

ত্যাগকে ধরে থাক। লড়াইয়ে একশ লোকেরও পতন হক না, তবু তুমি ধ্বজ্বা উঠিয়ে নাও ও এগিয়ে যাও: যেই শছুক না কেন, তা সত্বেও ঈশ্বর সতা। যার যুক্তে পতন হবে, তিনি ধ্বজ্বা অপরের হতে সমর্পণ করে যান—সে সেই ধ্বজ্বা বহন করুক। ধ্বজ্বা বেন ভূমিসাৎ না হয়।

राहेरतल आह्, श्रेषम छगवानित ताझा अव्यवस कत, आत या किहू जा जामारक नित्र त्मख्या हरत। किछ आमि विन, आमि यथन भूत पूँ ह भित्रहां इनाम, उथन आवाद भित्रिक्षां, अछिजा आमारक क्र्फ त्मवात कि नतकात १ तवः आमि विन, श्रेषमार अर्थतां आप कर्फ त्मवात कि नतकात १ तवः आमि विन, श्रेषमार अर्थतां आप अर्थतां कर, आत वाकि या किहू मन करन याक्। जामारक न्यन किहू आप्यक, य अर्थां करता ना वतः येखानारक जागं कत्र क्षात्र कर्म विद्या करता ना वतः येखानारक जागं कत्र आत स्वता त्म याक् मार्थतां विक्र मिर्म क्षात्र क्षात

ঈশবের বেদীতে, পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই বলিস্বরূপে অর্পন কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কর্থন করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি চের ভাল। একজন ত্যাগীকে দেখ্লেও তার কলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশবরকে লাভ কর্ব—কেবল তাঁকেই চাই—এই বলে দৃচপদে গাড়াও, ছনিয়া উড়ে যাক্; ঈশ্বর ও সংসার—এই ছইএর মধ্যে কোন আপোষ

কর্তে বেও না। সংসার ত্যাগ কর, তা হলেই কেবল তুমি দেহবন্ধন হতে মৃক্ত হতে পার্বে। আর ঐক্সপে দেহে আদক্তি চলে
যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি আঞ্চাদ্ বা মৃক্ত হলে। মৃক্ত হও,
শুধু দেহের মৃক্তাতে আমাদের কথনও মৃক্ত কর্তে পারে না।
বৈচে থাক্তে থাক্তেই আমাদের নিজ চেষ্টার মৃক্তিলাভ কর্তে
হবে। তবেই যথন দেহপাত হবে, তথন সেই মৃক্ত পুরুষের পক্ষে
আর পুনর্জন্ম হবে না।

সত্যকে সত্যের দারাই বিচার কর্তে হবে, অন্ত কিছুর দারা নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কটিপাথর নয়। স্থাকে দেথ্বার জন্ম আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা সত্যই— এ সত্য ধরে থাক।

ধর্ম্মের বাহু অফুষ্ঠানগুলি কর। সহজ্ব—তাইতেই সাধারণকে আকর্ষণ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহু অফুষ্ঠানে কিছু নেই।

"যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে আবার তাকে নিজের ভিতর শুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগংপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন!"

## ৬ই আগ**ষ্ট, মঙ্গ**লবার

'আমি' না থাক্লে বাইরে 'তুমি' থাক্তে পারে না। এই থেকে কতকভালি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত কর্লেন যে, আমাতেই বাহু জ্বাং ররেছে—আমা ছাড়া এর স্বতক্ত অন্তিছ নেই। 'তুমি' কেবল 'আমাতেই' ররেছ। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত তর্ক করে সমাণ কর্বার চেষ্টা করেছেন যে, 'তুমি' না থাক্লে 'আমার' অন্তির প্রমাণই হতে পারে না। তাঁদের পক্ষেও
রুক্তির বল সমান। এই ছটো মতই আংশিক সত্য—ধানিকটা
সত্য, ধানিকটা মিধ্যা। দেহ যেমন ক্ষড় ও প্রকৃতির মধ্যে অবন্ধিত,
চিক্তাও তদ্ধপ। ক্ষড় ও মন উভরই একটা তৃতীর পদার্থে
অবন্থিত—এক অধ্ও বন্ধ আপনাকে ছভাগ করে কেলেছে। এই
এক অধ্ও বন্ধর নাম আছা।

সেই যুল সন্তা যেন 'ক', সেইটেই মন ও অফ্ উভরন্ধপে আপনাকে প্রকাশ কর্ছে। এই পরিদৃশুমান্ অগতে এর গতি কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশালী অবলয়নে হরে থাকে, তাদেরই আমরা নিরম বলি। এক অথও সন্তা হিদাবে এটি মৃক্তস্বভাব, বছ হিদাবে এটি নিরমের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সন্তেও আমাদের ভিতর একটা মৃক্তির ধারণা সদা সর্বাদা বর্ত্তমান রয়েছে, এরই নাম নির্ন্তি অধাং আসন্তি তাগে করা। আর বাসনাবলে যে সব অফ্ড-বিধারিনী শক্তি আমাদের সাংলারিক কার্য্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে, তাহাদেরই নাম প্রবৃত্তি।

সেইকাজটাকেই নীতিসক্ত বা সংকর্ম বলা যায়, যা আমাদের জড়ের বন্ধন থেকে মৃক্ত করে। তার বিপরীত যা, তা অসং কর্ম এই জগংপ্রপঞ্চকে অনস্ত বোধ হচ্ছে, কারণ, এর মধ্যে শ্ব জিনিসই চক্রগতিতে চলেছে; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে যাছে। রুত্তের রেখাটি চল্তে চল্তে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, স্থতরাং এখানে—এই সংসারে—কোনখানে বিশ্রাম বা শান্তি নেই। এই সংসাররপ রুত্তের ভিতর থেকে আমাদের বেকতেই হবে। মৃক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র গতি।

মন্দের কেবল আকার বন্দার, কিন্তু তার গুণগত কোন পরিবর্ত্তন হয় না। প্রাচীনকালে 'কোর যার মূলুক তার' ছিল, এখন চালাকি সেই স্থান অধিকার করেছে। ছঃথকট আমেরিকার যত তীত্র, ভারতে তত নম্ন; কারণ, এখানে (আমেরিকার) গরীব লোকে নিজেদের ছরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার থ্ব বেশী প্রভেদ দেখ তে পায়।

ভাল মন্দ এই ছটো অছেন্ডভাবে অড়িত—একটাকে নিতে গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন একটা হদের মত—ওতে যেমন তরলের উথান আছে, ঠিক তদমুখারী একটা পতনও আছে। সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক—মুতরাং একজনকে মুখী করা মানেই আর এক জনকে অমুখী করা। বাইরের মুখ জড়মুখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। মুতরাং এককণা মুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাছ খেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যার না। কেবল যা জড়জগতের অতীত মুখ, তা কারও কিছু হানি না করে পাওয়া যেতে পারে। জড়মুখ কেবল অড়ছংখের ক্লপান্তর মাত্র।

যারা ঐ তরক্তের উথানাংশে জ্বন্সেছে ও সেইধানে রয়েছে, তারা তার পতনাংশটা, আর তাতে কি আছে, তা দেখ্তে পার না। কথনও মনে করো না, তুমি জগংকে ভাল ও স্থাী করতে পার। ঘানির বলদ তার সাম্নে বাঁধা গাছ কতক খড় পাবার জন্ত চেটা করে বটে, কিছু তাতে কোন কালে পৌছুতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইজ্বপে

সদাই স্থরণ আলেয়ার অফ্সরণ কর্ছি—সেটা সর্বনাই আমাদের সাম্নে থেকে সরে যাছে—আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই যোরাছি । এইরূপ ঘানি টান্তে টান্তে আমাদের মৃত্যু হল, তার পরে আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে । যদি আমরা অশুভকে দ্র কর্তে পার্তাম, তা হলে আমরা কথনই কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্যন্ত পেতাম না; আমরা তা হলে সম্ভই হয়ে থাক্তাম, কথনও মৃত্যু হবার জন্ম চেষ্টা কর্তাম না। যথন মানুষ দেখুতে পার, অভ্জাগতে স্থাবের অহ্যণ একেবারে র্থা, তথ্নই ধর্মের আরম্ভ। মানুযের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের অসমাত্র।

মানবদেহে ভাল্মন্দ এমন সামঞ্জ করে রয়েছে বে, তাইতেই মানুষের এ উভর থেকে মৃ্জিলাভ কর্বার ইচ্ছার সম্ভাবনা রয়েছে।

মৃক্ত যে, সে কোন কালেই বদ্ধ হরনি। মৃক্ত কি করে বদ্ধ হল, এই প্রশ্নটাই অবোজিক। বেখানে কোন বদ্ধন নেই, দেখানে কার্যকারণভাবও নেই। "আমি স্থপ্নেতে একটা শেরাল ইরেছিলাম, আর একটা কুকুর আমার তাড়া করেছিল। এখন আমি কি করে প্রশ্ন করতে পারি যে, কেন কুকুর আমার তাড়া করেছিল? শেরালটা স্বপ্লেরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও ঐ সঙ্গে আপনা হতেই একে জুটল; কিন্তু হুইই স্বপ্ল, এদের বাহিরে স্বতন্ত্র অক্তির নেই। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভরই আমাদের এই বদ্ধন অতিক্রম কর্বার সহারস্বরূপ। তবে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুলংকার ররেছে যে, ওটা বিজ্ঞানের চেয়ে পরিত্র। এক হিসাবে পরিত্রও বটে, কারণ, ধর্ম—নীতি বা

চরিত্রকে ( Morality ) তার একটি অত্যাবশুক অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না।

"পবিত্রাত্মার ধন্ত, কারণ, তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন কর্বেন।"
ক্লগতে ধদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লোপ হয়ে বায়, তথাপি
এই একমাত্র ৰাক্যই সমগ্র মানবক্লাভিকে বাঁচিয়ে দেবে। অস্তরের
এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। বিশ্বরূপ সমগ্র সঙ্গীতে
এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিত্রতায় কোন বন্ধন নেই।
পবিত্রতা হারা অজ্ঞানের আবরণ দ্ব করে দাও, তা হলেই
আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা ক্লান্তে
পায়্ব, আমরা কোন কালে বদ্ধ হইনি। নানাছদর্শনই জগতের
মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ—সমৃদ্যুকেই আত্মরূপে দর্শন
কর ও সকলকেই ভালবাস। ভেদভাব সব একেবারে দ্ব
করে দাও।

পশুপ্রকৃতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘার মত আমার দেহেরই
একটা অংশ। তাকে তদ্বির যত্ন করে ভাল করে তুলতে হবে।
ছই লোককেও সেইরকম ক্রমাগত সাহায্য কর্তে থাক, যতক্রণ না
সে সম্পূর্ণ সেরে যাছে এবং আবার স্বস্থ ও স্থা হছে।

আমরা যতদিন আপেকিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, তভদিন আমাদের বিখাস কর্বার অধিকার আছে বে, এই আপেকিক জগতের বস্ত দারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সেই রকমে সাহায্যও হতে পারে। এই সাহায্যের ভাবটাকেই বিচার করে পৃথক্ করে নিলে যে জিনিস দাঁড়ায়, তাকেই আমরা ঈশ্বর

বলি। ঈশর বল্তে আমাদের এই ধারণা **আ**দে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিশ্বরূপ।

যা কিছু আমাদের প্রতি করণাসপেন, যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিশ্বরূপ। ঈশ্বর সদ্ধন্ধ আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা থখন নিজেদের আত্মরূপে ভাবি, তথন আমাদের কোন দেই নেই, স্নতরাং 'আমি ব্রহ্ম, বিষেও আমার কিছু ক্ষতি কর্তে পারে না,' এই কথাটাই একটা শ্ববিরোধী 'বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ রয়েছে, আর সেই দেইটাকে আমরা দেখ্ছি, ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বরোপলিক হয়নি। নদীটারই যথন লোপ হল, তথন তার ভিতরের ছোট আবেওটা কি আর থাক্তে পারে? সাহায্যের ক্ষ্পু কাদ দেখি, তা হলে সাহায্য পাবে—আর অবশেষে দেখ্রে, সাহাযোর জন্ম কাল্লাও চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাও চলে গেছেন—থেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল আ্লাড়া।

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে বেমন থুদী খেলা কর।
তথন আর এই দেহের বারা কোন অক্তার কাজ হতে পারে না :
কারণ, যতদিন না আমাদের ভিতরে কুপ্রবিজ্ঞলো সব শুড়ে
যাছে, ততদিন মৃজিলাত হবে না। যথন ঐ অবস্থা লাভ হয়,
তথন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে—
"জ্যোতিরিব অধ্যক্ষ" ও "দথেশ্বনমিবানল্ম"।

্তখন প্রারক আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিম্নে বায়, কিন্ত কার-ছাল্লা তখন কেবৰ ভাল কাজই হতে পারে, কারণ, মৃজ্জিলাভ হবার পূর্ব্বে সব মন্দ চলে গেছে। চোর জুলে বিদ্ধ হয়ে মর্বার
সময় তার প্রাক্তনকর্পের ফললাভ কর্লে। 
দে নিশ্চিত পূর্ব্বল্যে
বোগী ছিল, তারপর সে যোগভ্রাই হওরাতে তাকে জন্মাতে হয়;
তার আবার পতন হওয়াতে তাকে পরজ্বে চোর হতে হয়েছিল।
কিন্তু ভূতকালে সে যে ভভকর্প করেছিল, তার ফল ফল্ল। তার
মৃজ্জিলাভ হবার যথন সময় হল, তথনই তার যীভ্ঞীটের সঙ্গে দেখা
হল, আর তাঁর এক কথায় সে মৃক্জ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকে মৃক্তি দিয়েছিলেন, কারণ, সে ব্যক্তি তাঁকে এত দ্বেষ কর্ত যে, ঐ দ্বেষবশে সে সর্বাদা তাঁর চিস্তা কর্ত। ক্রমাগত বৃদ্ধের চিন্তায় তার চিন্তান্তদ্ধি লাভ হয়েছিল, আর সে মৃক্তিলাভ কর্বার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্বাদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

हेशत প्रतिन साभौकि निউहेर्र्क ठिनशा यान।

<sup>\*</sup> বীগুলীপ্রকে কুশে বিদ্ধ কর্বার সমর দেই দঙ্গে আবর একজন চোরকেও কুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল—দে বীগুলীপ্তে বিশাস করে তার কুপার মুক্ত হয়ে গোল— বাইবেলে এইয়প উল্লিখিত আছে। ঐ বাক্তি তার পূর্ব্ব কর্মানলেই বীগুলীপ্তের কুপা লাভ করেছিল।

